# WANT SALA



શ્વામી જાહનાતન



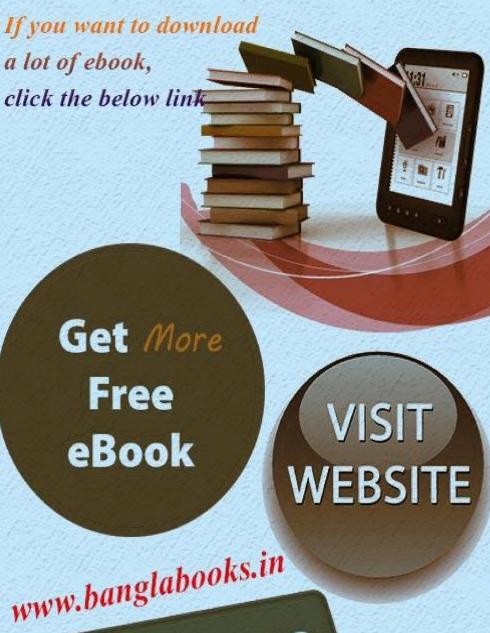

Click here



# राभीभाजयाग्य



প্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ১৯বি,রাজা রাজকৃষ্ণ স্টার্ট কলিকাতা প্রথম সংস্করণ, আ**শ্বিন ১৩৬০** দ্বাদশ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৭০

প্রকাশক ঃ
স্বামী অশেষানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলিকাতা— ৭০০০৩

মুদ্রক ঃ পেলিকান প্রেস ৮৫, বিপিন বিহারী গার্মীর ক্রিকা কলিকাতা—৭০০০১২

#### 11 शक्य मध्यक्रम ॥

মরণের পারে ইংরেজী 'লাইফ বিয়ন্ড ডেথ'-গ্রন্থের বাংলা অন্বাদ। সমগ্র গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। প্রথম থেকে ষণ্ঠ পর্যন্ত ও বাড়শ অধ্যায় অন্বাদ করেছেন অধ্যাপক শ্রীধীরানন্দ ঠাক্র । সম্প্রম হতে একাদশ পর্যন্ত শ্রীমীরা মিত্র ও স্বাদশ থেকে পঞ্চদশ অধ্যায় ও পরিশিষ্ট অন্বাদ করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। ইংরেজী সংস্করণের মতো বাংলা সংস্করণেরও বহু পাদটীকা যোজনা করেছেন এবং ভূমিকা প্রভৃতি লিখেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। বইটির মূল বিষয়-আলোচনা ছাড়া ইংরেজী পরিশিষ্টেরও বাংলা অন্বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রথম পরিশিষ্টের উপাদান সংগ্রহ করেছেন স্বামী বেদানন্দ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংযোজনা করেছেনান্দামী প্রজ্ঞানানন্দ। বি, ভি, প্রেনেক নটজিঙ-রচিত ফেনোমেনা অব মেটিরিয়ালাইজিং' ও অন্যান্য ইংরেজী বই থেকে প্রেভাত্মাদের আরও কতকগ্রনি আলোকচিত্র এই বাংলা সংস্করণে সংযোজত হল। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের একখানি আলোকচিত্র দেওয়া হ'ল। এর ইংরেজী সংস্করণও কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে সকলের আগ্রহ ও অজন্ত প্রশংসাবাদ নিয়ে। আশাকরি এই বাংলা সংস্করণও জ্ঞানিশ্যন পাঠক-পাঠিকাগণের কাছে অবশ্যই সমাদর পাবে।

প্রকাশক

শ্রীরামক্ষে বেদান্ত মঠ ৪ঠা আম্বিন, ১৩৬০ ইং ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ ॥ बाग्य जरब्द्रव ॥

'মরণের পারে' গ্রন্থের ঔংসূক্য পাঠক পাঠিকাদের ক্রমবর্জমান চাহিদার এই বাদশ সংব্যবণ পুনরার মুদ্রিত হইল একাদশ সংব্যবণের অপরিবত্তিত অবস্থার। প্রকাশক

#### ॥ ভূমিকা ॥

( 40 )

ভগবান খ্রীকৃষ্ণ বলেছেন--

- (১) বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
  নবানি গ্রোতি নরোহপরাণি।
  তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
- (২) জাতস্য হি ধুবো মৃত্যুধ্বং জন্ম মৃতস্য চ। তম্মাদপরিহার্যে হথে ন ছং শোচিত্যুহিদি॥

শ্লোকদ্টি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২২ এবং ২৭ শ্লোক। বার অর্জ্বের ধর্ম ক্ষেত্ররপে ক্রুক্তেরের সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করতে উদ্যত। যুদ্ধের স্টুনা পাড়ব ও কোরবদের মধ্যে। কোরবরা শত্র হলেও স্বজন ও বন্ধু, কিন্তু অদ্ভের পরিহাসে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হ'য়ে উঠলো। পাড়বদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ—যিনি অর্জ্বনের সারথ্য স্বীকার করলেন। অর্জ্বন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়েও সম্মুখে শ্রেমের গ্রেম্কন ও স্বজনদের দেখে যুদ্ধ করবেন না ব'লে অস্ত্র ত্যাগ করলেন। তিনি বল্লেন—

'দ্ভেট্নম।ন্ দ্বজনান্ কৃষ্ণ, যুয়ুংস্ন্ সমর্বাস্থতান্। সীদন্তি মম গালাণি মুখণ পরিশ্বগতি ॥

মাত্রলাঃ শ্বশ্রাঃ পৌরাঃ শ্যালাঃ সমন্ধিনস্তথা । এতার হন্তুমিচ্ছামি ঘাতোহপি মধ্স্দন ॥

এবম**্ব্রবার্জ্নঃ সংখ্যে রথোপস্হ উপাবিশং**।

বিস্জ্য সশরং চাপং শোকসংবিগনমানসঃ ॥' গীতা ১।২৮ – ৪৬ এটি অর্জন্বিষাদযোগ-অধ্যায়। বিষাদ এ'জন্য যে, অর্জনের প্রক্রেয় ও সেনহের পাত্র সকলে যান্ধানের সমবেত এবং তারা মৃত্যুলোকের সম্মুখীন, মৃত্যু তাঁদের অনিবার্ষ। আসলে অর্জনে মায়া ও মোহাচ্ছর হর্মোছলেন এবং এই অন্শোচন অর্জনের মধ্যে দয়ার বিকাশ নয়। প্রীরামক্ষদেব বলেছেনঃ "দয়া মানে স্বভিতে আমার হরি আছেন এই জেনে সকলকে সমান ভালবাসা। দয়া

আর মায়া দ্বাটি আলাদা জিনিস। মায়া মানে আত্মীয়ে মমতা—যেমন বাপ, মা, ভাই, ভণনী, স্মীপুর—এদের উপর ভালবাসা। দয়া সর্বভ্তে ভালবাসা—সমদ্ঘিট। কার্ব ভিতর যদি দয়া দেখ, সে জান্বে ঈশ্বরের দয়া। দয়া থেকে সর্বভ্তে সেবা হয়। মায়াও ঈশ্বরের। মায়ার দ্বারা তিনি (ঈশ্বর) আত্মীয়দের সেবা করিয়ে লন। তবে একটি কথা আছে—মায়াতে মৃদ্ধ ক'বে রাখে, আর বদ্ধ করে, কিন্তু দয়াতে চিত্তশ্বদ্ধি হয়। ক্রমে বন্ধনম্তি হয়।"

তাই দেখি, রণক্ষেতে আত্মীয়-স্বজনদের দেখে মোহ ও মায়া এসেছিল অজ্বনের মধ্যে। মোহ ও মায়া আত্মীয়-স্বজনদের দেহসন্তার উপর কিন্তু দেহ তো অজর অমর ও শাশ্বত নয়, দেহের ক্ষয় ও নাশ আছে, কিন্তু দেহের মধ্যে যিনি বাস করেন শরীরী আত্মা – তাঁর কোর্নাদন ক্ষয়-ব্যয়, নাই তিনি জন্মমৃত্যুহীন অমর ও শাশ্বত। অজ্বনের এই ধরণের মোহ হয়েছিল। তিনি
দেহাত্মবোধ নিয়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দেখেছিলেন ও বিচার করেছিলেন,
তাঁদের শাশ্বত ও অমর আত্মার প্রতি দৃষ্টি দেন নি, সে'জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
মোহাচ্ছের অর্জ্বনের জ্ঞানদৃষ্টি ফিরিয়ে আনার জন্য বলেছিলেন ঃ "ক্রৈব্যং মাস্ম
গ্যাঃ পার্থ ক্রেন্দ্র হাদ্য়দৌর্বল্যং ত্যক্টোন্তর্চ্চ পরস্তুপ।" শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—

'ন ছেবাহং জাত্ম নাসং ন ছং নেমে জনাধিপাঃ। ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সবে বয়মতঃপরম্যা

হে অজ্বন, ত্রিম যাদের জন্য দেহবোধে অর্থাৎ দেহের নাশে, মৃত্যু হবে এই বোধে শোক কর্ছো, সত্যকারের তাঁরা কেউই (জন্মের) প্রে ছিলেন না, ত্রিমও ছিলেন না, আর যদি বলো মৃত্যুর পর এই দেহ নিয়ে ত্রিম থাক্বে ও তাঁরাও সকলে থাকবেন্—তা ঠিক নয়, তাই এ'কথা যদি ভাবো তবে খ্ব ভ্ল কর্বে ঃ শ্রীক্ষ আরও বলেন ঃ 'এটা জেনে রেখো অর্জ্বন যার সন্তা বা অস্তিত্ব আছে তার নাশ কোনদিনই হ'তে পারে না, কেননা সদ্বস্তর সন্তা সর্বাকালে সর্বাদাই থাকে ও থাক্বে । আত্মাই পরিবর্তনশীল জগতে অপরিবর্তনশীয় ও সত্য, স্তরাৎ ত্রিম দেহদ্ভিত্যাগ ক'রে আত্মদ্ভিতে প্রতিভিত্ত হও! "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সত্য",—স্তরাৎ আত্মা সর্বাদাই সত্য ও অবিনাশী, তাঁর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি দেহের সীমান্তে আবন্ধ নন, তিনি সর্বদেহে ও বিন্বের সর্বাহ হৈতন্যময়, অর্থাৎ এক ও অন্বিত্তীয় চৈতনার্রণে বিদ্যমান। প্রের্শ্ব "বাসাংসিজীগানি" ও "জাত্মা ছি প্রবাে মৃত্যুগ্রুবং

জন্ম মৃতস্য চ" শ্লোক দ্বিট আত্মার অমরত্ব এবং জন্ম ও মৃত্যুশীল বে জিনিস তা জন্মার আবার ধরংস হয় সে' প্রসঙ্গেই বলেছেন। কথায় বলে 'জন্মলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে',—যার জন্ম আছে, তার মৃত্যু হবেই, কিন্তু যার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই—অজর ও অমর তাঁর সন্বন্ধে জন্ম-মৃত্যুর কোন প্রশনই ওঠে না। সাংখ্যদর্শনে মর্নি কপিল এ' কথাই বলেছেন—'নাশ অর্থে কারণাবন্ধায় ফিরে যাওয়া'। কার্য থাক্লে তার কারণ থাক্বে ও কারণ থাক্লে তার কারণ থাক্বে । তাই কার্য-কারণ-সন্বন্ধ মায়িক জগতের কথা, এটি মায়ার অতীত রাজ্যের কথা নয়। জ্ঞানন্বর্প আত্মার আসন যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানে কারণ নাই, কার্য নাই, কার্য-কারণের তা অতীত। কার্য-কারণের অতীত এবং জন্ম-মৃত্যুর অতীত বন্ধুই সত্য ও পরমাথিক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্যই জন্মের ও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কথা নিয়ে আলোচনার স্কো।। জন্ম থাক্লেই মৃত্যু এবং মৃত্যুকে স্বীকার কর্লেই জন্ম—এই ব্যবহারিক বা জাগতিক তত্ত্ব একমাত্র উৎপত্তি ও মরণশীল দেহেতেই সঙ্গত হয়, কিন্তু শাশ্বত দেহী বা আত্মায় এই জাগতিক বা পাথিব তত্ত্বের কোন সংগতি নাই।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ 'মরণের পারে'-তত্ত্বের আলোচনা করেছেন জন্ম-মৃত্যুর অতীত আত্মসন্তার রহস্যকথা জন্ম-মরণদাল মায়াসন্ত মান্যকে শোনানোর জন্য। অধিকাংশ মান্যের বিশ্বাস ধে, মৃত্যুর পর মান্যের সন্তা বা অস্তিত্ব থাকে না—শন্নেই তা বিলীন হয়, কিন্তু প্রকৃত কথা তা নয়। মান্য ও সকল প্রাণী জন্মগ্রহণ করে যে বার সংস্কারকে বা কর্মফলকে নিয়ে, ভোগভ্মি সংসারে কিছুদিন তারা কর্মফল ভোগ ক'রে আবার নৃত্তন সংস্কার বা কর্মফল সৃণ্টি করে, তারপর ভোগের শেষে আবার পৃথিবীলোক থেকে বিদায় নেয়। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন, সেই বিদায় কিন্তু চিরদিনের জন্য নয়—ক্ষণিক্রের জন্য, আর এই বিচ্ছেদ ও মিলন অনন্তকাল থরেই চল্তে' থাকে প্রবৃত্তির বা বাসনা-কামনার পথে থাক্লে, কিন্তু নিম্ভির পথে গেলে মিলন-বিচ্ছেদ-খেলার শেব হয় ভখন একমান্ত রাম্বান্থিতি বা আত্মন্থিতি। তখন জন্ম-মৃত্যুহীর আত্মার ষা অবিকৃত্ত ও পরিমৃত্যু রূপ সর্বব্যাপক ও স্বর্ধনিক্রেটিত শাশ্বত পরমন্তা—তাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে সকল মান্য ও সকল প্রাণী। মৃত্যুলোক ও মৃত্যুর অতীত লোকের প্রশ্ব তখন আর থাকে না, থাকে একমান্ত্র অস্বান্তার অস্ত্রার করা। স্থিতি ও প্রকৃশ তথন একই

সশ্যে থাকে, আর দেশ কাল নিমিত্তের কোন চিহ্ন তখন থাকে না। একেই আচার্য গোড়পাদ বলেছেন,

> 'তত্ত্রমাধ্যাত্মিকং দৃষ্টা তত্ত্বং নৃষ্ট্রা তত্ত্ব বাহাতঃ। তত্ত্বীভ্তেম্ভদারামম্ভত্ত্রাদপ্রচ্যুতো ভবেং ॥'

তথন মানবসত্তা ও সর্বপ্রাণীসত্তা একই পরমসত্তার্প অন্দৈততত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকে—"আত্মা চ সবাহ্যভান্তরো হাজোহপূর্বেহিনপরোহসতবোহবাহ্যো কংসন আকাশবং সর্বগতঃ স্ক্রেইচলো নিগ্রেগা, নিন্দলো নিদ্ধিরঃ।" এই সর্বগত অন্দৈতপ্রতিষ্ঠাই প্রতিটি জীবাত্মার কাম্য।

#### (मृहे)

'মরণের পারে' এক রহসাময় দেশ—বে দেশে সূর্ব নাই, চন্দ্র নাই, নক্ষয় নাই, বে দেশে পথলে নাই, কেবলই স্ক্রা—ভাবনা ও স্ক্রাচিন্তার রাজ্য। এই চিন্তার রাজ্যকেই মনোরাজ্য বা স্বন্ধরাজ্য বলে। মান্দ্রক্য-উপনিবদে এই মনোরাজ্যের কিছুটা আভাস দেওরা হরেছে—"বিশ্বে হি স্থ্লেছ্ছ্রনিতাং তৈজসং প্রবিবিক্ত্রক্।" "স্থলেং তর্পায়তে বিশ্বং প্রবিবিক্ত্র তৈজসম্।" বিশ্ব বা বিরাট বিশ্বচরাচরর্পে বাস্তব প্রকাশ। এটি ইন্দ্রিরের জগং, স্থলেভাগের জগং, কিন্তু তৈজস বা মনের জগং তা থেকে ভিন্ন। কথা এই বে, শক্ষা—স্পর্শ-রুপ-রস-গন্ধের বে, স্থলে ভোগের জগং সেখানে ইন্দ্রিরের সাহাব্যে মান্ধ ও সকল প্রালী স্থলবিষরই ভোগ করে, কিন্তু মৃত্যুর পর সকলের স্ক্রাশ্রীর বার স্বন্দ্রলোক বা মানসলোকে। মনেরই স্থোনে বিলাস—ভাগা, বসা, পাজয়া, দেওরা-নেওরা। এই সমন্ত পরলোকবাসী জীবান্ধা ভোগ করে মনে, তাই মনেরই সেটি রাজ্য, মনেরই সেটি লোক।

ইহলোক স্থান-ইন্দিরের রাজ্যে, আর পরলোক স্ক্রো-বাসের ও মানসিক সংস্থারের রাজ্যে। ইহলোক ও পরলোক তাই জায়ত-অকথা ও স্থান অকথা। আরত অকথার রাজ্যে বাবে বাবে কার করে, স্থান অকথার ভালেরই সংস্থার রাজ্য মানালে থাকে ও জীবাস্থা সংক্রানেরে সেই সর ভোগ করে। স্থানিকর রাজ্য জায়ত ও স্থান এই দুটি রাজ্যের পারে। জায়ত-অকথার স্থানকর থাকে, স্থান অকথার স্থানকর রাজ্য অকথার স্থানকর রাজ্য অকথার স্থানকর রাজ্য সংস্থানর হারে অকথার স্থানকর রাজ্য সংস্থানর হারে অকথার মানাল বাবে বাবে আকার সংক্রারী হরে, ভাই কারা হারেছে,—জানক্ষত তথা সাক্ষ্যান থাকে ব্যক্ত কিলা

জীবাত্মা স্ব্যুশ্তর অবস্হায় কারণ-অজ্ঞানের সংগে থাকে—"বীজ-নিদ্রাযুতং প্রাজ্ঞঃ" বীজ বা কারণ-অজ্ঞান হোল যে অজ্ঞানের জন্য জীবাত্মা প্রনরায় প্থিবীতে জন্ম গ্রহণ করে, ভোগ করে, ও স্থিট করে সকল-কিছু ভোগের বস্তু -বাসনা-কামনার প্রেরণায়। এই কারণ-অজ্ঞানের পরেই বিশুদ্ধ-আত্মার জ্ঞানময় ও আনন্দ্দময় রাজ্য। বিশুদ্ধ-আত্মার জ্ঞানময় রাজ্যকে বলে ত্রবীয় বা চত্ত্ব। চত্ত্ব কিনা স্হলে বা জাগ্রত, স্ক্রের বা স্বাংশত-অবস্হার অতীত। এই অতীত রাজ্যই আত্মা বা রুক্ষের স্বর্পরাজ্য। স্বর্পরাজ্যই প্রতিটি মানুষ ও জীবের লক্ষ্য ও কাম্য। স্বর্পরাজ্য বাসনা-কামনার লেশ নাই, দ্বত বা দুই-দুই জ্ঞান নাই, আছে মাত্র এক ও অখণ্ড-জ্ঞান ও শাশ্বত আনন্দ। ঐ অতীত ও চত্ত্ব রাজ্যে অজ্ঞান থাকলে তার নাম হয় স্ব্যুণ্ড এবং স্ব্যুণ্ডলোকবাসী জীবের নাম হয় প্রাজ্ঞ : আচার্য গোড়পাদ মাণ্ড্রক্যকারিকায় প্রাক্ত (স্ব্যুণ্ড-অবস্হার) ও শ্বন্ধ-আত্মার (ত্রুরীয়-অবস্থার) মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন এভাবে—

'ব্দুপনিদ্রাযুতাবাদ্যো প্রাজ্ঞস্কুব্দুপনিদ্ররা। ন নিদ্রাং নৈব দ্বুপনং তুরো পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ ॥'

জাগত-অবস্থার জীবাদ্মা বিরাট ও স্বান-অবস্থার জীবাদ্মা তৈজস স্বান ও নিদ্রায় । থাকে, কারন-অবস্থার জীবাদ্মা প্রাজ্ঞ, কিন্তু প্রাজ্ঞ স্বানরহিত ও কেবলই নিদ্রায় । কার্য-কারণ-সম্বদ্ধ নিয়েই জাগ্রং, স্বান্ধ প্রভূতি অবস্থা । কার্য-কারণ-সম্বদ্ধ নিয়েই জাগ্রং, স্বান্ধ প্রভূতি অবস্থা । কার্য-কারণ-সম্বদ্ধ নিয়েই ইংলোক বা প্রথিবীর্প ভোগলোক ও পরলোক বা মনোলোক । কারণ-অজ্ঞানের রাজ্য স্ম্মুণ্ডির অবস্থা । তাই স্মুমুণ্ডিওও কার্যা-কারণ সম্বদ্ধ থাকে, আর কার্যরূপ স্থলে, স্থলের পর স্ক্রান্ধ ও স্ক্রা থাকলেই কারণ থাকে । আচার্য গৌড়পাদ বলেছেন : 'বীজ-নিদ্রাযুত্য প্রাজ্ঞ; সা চ ত্রের্য ন বিদ্যতে' । কথা এই যে, মৃত্যুর পর সংস্কারসমূহ ভোগ করে জীবাদ্মা, আর যখন সকল সংস্কারের ও মনোলোকের অতীত মহাস্মুণ্ডির অবস্থায় জীবাদ্মা উপনীত হয় তখন আর নিদ্রা থাকে না, নিদ্রান্ধন্য স্বান্ধ থাকে না, তখন একমার স্মুন্তির অবস্থা । এই অবস্থায় বিদেহী আদ্মা কারণ-অজ্ঞানে আবদ্ধ থাকে । প্রেই বলেছি, এই কারণ-অজ্ঞান থেকেই মনের কন্পনা এবং স্ক্র্যু জ্বাং ও বাস্ত্র-প্রিবীলোক (স্থ্লে-জগং) স্টিই হয় । ঈশ্বরও মায়া-রুপ কারণ-অজ্ঞানের সাহাধ্যে ইচ্ছামারে বিশ্বচরাচর স্ট্রিট করেন । ঈশ্বরের সহকারিদাী মায়াই

ণ্ডের

বিশ্বপ্রকৃতি। মারাই কারণ-অজ্ঞান সমৃদ্র। এই সমৃদ্রে বাসনা-কামনার অসংখ্য তরঙ্গ সৃদ্টি হয় প্রথমে স্ক্রোকারে ও পরে স্ক্রোকারে ও বিশ্বচরাচরের আকারে। সৃদ্টির এটিই ক্রম, ধারা বা বিকাশস্তর।

কারণ-অজ্ঞানর প মায়ানিদ্রাতেই বিশ্বচরাচরের প্রতিটি জীব বা প্রাণী স্বত।
কিন্তু এই স্বিশ্বর যে দিন শেষ হয় জীব মায়ানিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়, সে দিনই
তার জন্ম-মৃত্যুর চক্রগতি স্থির ও নিশ্চল হয় এবং সে তার যথার্থ-আর্ফবর প
উপলব্ধি করে—

অনাদিমাররা সংগ্রেতা যদাজীবঃ প্রবাধ্যতে। অজমানদ্রমস্বশ্নমদৈবতং বাধ্যতে তদা।

অনাদি মায়া কিনা অনাদিকাল ধরে 'অহং', 'মম'—'আমি' ও 'আমার' জীবের এই সীমাবন্ধ মনোভাব চলে আসছে। এই সীমিত মনোভাবই স্বণন। এই সীমায়িত মোহনিদ্রাগত সংসারী জীবাত্মাই সূপ্ত, কিন্তু যখন বিবেক-विচারের সাহায্যে জীবাত্মা নিজের ভেদশ্ন্য ও বন্ধনশ্ন্য অবস্হা উপলব্ধি করে তখন দে সকল অবস্হার—জাগ্রৎ, স্বন্দ ও স্বয়নিত—ইহলোক, পর্যুলাক ও অজ্ঞানলোক সকল-কিছার পারে উপনীত হয় এবং জীবাত্মা থেকে মুক্ত হয়ে সে শিবত্বে ব্রহ্মস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সর্ব'সংস্কারবব্রিক'ত মায়াহীন অবস্হাই জীবাত্মার আপন স্বভাব ও স্বরূপ। অসংখ্য বাসনার ও ভোগের আকত্ষার জন্যই জীবের সংসার মোহবন্ধন । বন্ধন কিনা ইহলোকের ও পরলোকের চত্রপথের याती इख्या: ইহলোক थाकलारे भत्रलाक व्यवश् वामना व श्रवृत्ति थाक लारे নির্বাসনা ও নিবৃত্তির আশা থাকে। তাই মান্য প্রথমে ইহজগতে বা স্ফুল-ভোগের জগতে বাস করে, তারপর স্থলেভোগে বিত্ঞ হ'লে স্ক্রেভোগেরজগতে যার ও সেখানে মনের সাহায্যে স্ক্রো-সংস্কার ভোগ করে। তারপর সে যার নিব্ভির প্রথম স্তরকারণের অবস্থায়, কিন্তু সেখানেও প্রবৃত্তির বীজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় না। সেখানে সে ভোগ করে না, কিন্তু ভোগের কারণ বা সংস্কার তার মধ্যে বীজাকারে থাকে। তারপর বিবেক-বিচারের সাহাব্যে সে বায় বীজসংস্কার হীন আনন্দলোকে। এই আনন্দলোক আসলে লোক নয়, তা কেবল আনন্দ-স্বরূপেরই উপলব্ধি – অন্বৈতং পরমার্থ তঃ। অন্বৈত বা সর্বাদ্বৈতহীন উপলব্ধির लाक 'त्रव' छार्वविकातविक 'छ' खवन्दा । थ' जना रगोष्ट्रशाम वरनारून : 'मात्रामार्विभरः रेन्कर क्रोन्कर अत्रवार्थ कः'। रेन्क वा देशमान भत्रत्मान, जाशर-न्यन्म, वर्कान्यर्ग **अभाग्य के पुरे पुरे खान वा मात्रा । अभारत 'मात्रा' वनरक जामता अंपुरिंदक जर्छा** 

ব'লে গ্রহণ করি এবং পাথিবসত্তাকে সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রে মৃত্যুলোক বা পরলোকের ভরে ভাত হই। কিন্তু 'শৈকান্তরম্'—দ্বই থাকলেই ভরের স্থিট। প্থিবীলোক ভোগভ্মি। ভোগভ্মিতে আমরা শব্দ-স্পর্শ'—রূপ-রস-গন্ধ দিরে ঘেরা বিশ্বসোন্দর্যকে জীবনের সর্বস্ব ও পরমার্থ ব'লে ভোগ করি, ভোগের পর প্রনরায় পরলোকের যাত্রী হই এবং সেখানে বিশ্বের যাবতীয় বস্ত্রের স্ক্র্যু-সংস্ক্রা ভোগ করি। তাই ভোগের আর শেষ নাই। শাস্ত্র বলে যে ভোগে শান্তি নাই, ত্যাগেই শান্তি। ত্যাগে অর্থে বাসনা-কামনার ত্যাগ। ত্যাগ এলে জীবাত্মা পরমাম্ভর্প আত্মন্বর্পে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনই ইহলোক ও পরলোকে যাওয়া-আসার চিরসমাণিত ঘটে।

স্থামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন, মৃত্যু মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার কর্লেও মৃত্যুর পর পরলোক স্থিত করে এই আশা যে, ইহলোকের পর পরলোক এবং পরলোকেও থাকে জীবান্ধার সন্তা—যদিও তা স্ক্রেও ছারাদেহ, আর সেই পরলোকবাসী বিদেহী আত্মাই প্নরায় জন্মগ্রহণ করে ইহলোকে ভোগভ্মি প্থিবীতে।

শ্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকার বিভিন্ন প্রেততত্ত্বের প্রতিষ্ঠানে ও বৈঠকে প্রেতলোক, প্রেততত্ত্বে, জীবাদ্মার আতিবাহিক দেহ, প্রেতবৈঠক, প্রেতাদ্মার সঙ্গে বোগাবোগ প্রভৃতি বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। গতান্গতিক বিশ্বাস ও সকল রকম ভাবাবেগের সম্পূর্ণ উর্বে থেকে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বৃত্তি ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিভূতিগ নিয়ে এই গ্রন্থে প্রতিটি বিষয়ন্দভূরে আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন সমস্যা ও সংশয়ের সমাধান করেছেন। বিভিন্ন আলোচনার বিদেহী-আদ্মার বিচিন্ন কথা ও কাহিনী—বিচিন্ন তত্ত্ব ও অকম্পার কর্ণনা করেছেন নিজের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা দিয়ে, শোনা কথা ও বই পড়ার তথ্যে বিশ্বাসী হয়ে তিনি এগ্রান্থে কোন আলোচনাই করেন নি।

কর্মের সংসারে মান্বে চিরদিন কর্ম করে, কিন্তু বন্ধন সৃথি করে কর্মের ফল আকাম্পা ক'রে। ভগবান প্রীক্ষ তাই গাঁতার কর্ম করতে নিষেধ করেন নি, নিকেম করেছেন ফলের আকাম্পা কর্তে। তিনি বলেছেন, কর্মের সংসারে কর্ম করার অধিকার প্রতিটি মান্ধেরই আছে, কিন্তু কর্মের ফলে আশা না করাই ভাল, কেননা ফল চাইলে সেই ফলের আকাম্পা প্নেরার ক্রের সংসারে নিরে আনে ও আবন্ধ করে মান্বেকে। প্নেরার চলতে থাকে জ্লাম-মৃত্যুর পথে যাওরা

মরণের পারে পরে

আসার লীলাখেলা। অবিশ্রান্তই চলে এই গাঁত। কিন্তু এই গাঁতর বা বাতায়াতেরও শেষ আছে, শেষ আছে কর্মের আশা আসন্তির পারে গেলে। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন "ফলে সন্তঃ নিবধাতে', কৃপণাঃ ফলহেতবঃ', 'যোগঃ কর্মসি, কৌশলম্'। গীতার বাণী হোল (২-৪৭-৬৫)—

> 'কম'ণ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেষ্ কদাচন। মা কম'ফলহেত্ভ্মা তে সংগোহস্ত্রকম'নি ॥ যোগস্থঃ ক্রে কমনি সংগং ত্যন্তরা ধনঞ্জর।

#### ব্ৰেধা শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।।

কর্মান্পানকে জগতের কল্যাণের জন্য ও পরহিতায় মনে করলে নিরাসন্তির ভাব সৃষ্টি হয় মনে । একেই ব'লে চিত্তশৃষ্টিধ । চিত্তের শৃষ্টিধ বলতে মনে সৃষ্টি হয় ব্তিহীন অচণ্ডল ভাব—যেমন তরণগায়িত সম্দ্রের তরণগ শাস্ত হলে সম্দ্র হয় প্রশান্ত। সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন স্থির হ'লে মন শান্ধচৈতন্যে রুপান্তরিত **इ**य़। ७थन केंछत्नात म**॰**ण केंछत्नात इय़ भिनन। **এই भिनत्नरे मान्**य <mark>शाव</mark>्र भारिः ; মানুষ পায় সংসার·বন্ধন থেকে মুভি। তথনই মানুষ লাভ করে মহাম্বান্তর আশীর্বাদ এবং জ্ম-মৃত্যুর কোন সমস্যাই আর তখন থাকে না। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এই গ্রন্থে বারবারই পাঠক-পাঠিকাকে বলেছেন, যেমন দিন যায় ও রাহ্যি-আসে, যেমন সূত্র যায় ও দৃঃখ আসে, তেমনি জন্ম হয় ও মৃত্যু আসে। আলো-ছায়ার এই রহস্যময়ী খেলার আর শেষ নাই। ভাই মৃত্যুলোকবাসী বিদেহী প্রেভাত্মাদের কোত্কময়ী কাহিনীতে আকৃষ্ট না হ'রে প্রেতলোকের পারে—মহানিদ্রাময় অজ্ঞানরাজ্যের পারে সর্বাভরণহীন নিরাবরণ আত্মার **দর্শনে জীবনকে ক্তক্**তার্থ করতে বলেছে বেদা<del>ন্ত</del>। অনেকে মনের কোত্রহল নিয়ে প্রেতামা বৈঠকের আয়োজন করেন, বিদেহী-আত্মাদের ডেকে বিচিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করেন, প্রশ্নের উত্তরে কিছুটা ভূন্ডি ও অত্ৃিতর আশা-নিরাশার মনোভাব নিয়ে নিজেদের ব্যাপ্ত রাখেন কিবু স্বামী অভেদানন্দ মহাবাজ বারবার বলেছেন, বিদেহী-আন্মাদের কাউকে শাবি ও মুভি দেবার কমতা নাই, যদি সাব্দনা দেয় তাও সাব্দনা দেয় ভারা व्यक्तिकत्र क्रमा, रक्नमा व्यामा ও निर्दाणात वक्षत्म निर्द्धकारे जाता व्यक्ति। ভাছাড়া কামনা-বাসনার জালে পরজোকেও তারা আকশ থাকে। কশ আদ্ধা

কি কখনও ম্বির আম্বাদ দিতে পারে ? একমাত্র মৃত্ত মহান্ আস্থারাই দিতে পারেন মান্মকে মহাম্বির আশীবাদ; একমাত্র দেহাস্থা ও পরলোকাস্থার অতীব জ্ঞানবিদদ্ধ প্রেষ্টের দিতে পারেন মান্মকে শান্তি ও সান্তনা, কিন্তু স্ক্রোবাসনাবন্ধ বিদেহী আস্থারা তা পারেন না। এ'সকলের চাক্ষ্য নিদর্শনও দিয়েছেন অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকায় থাকা-কালে বিভিন্ন প্রেতাহ্বান-বৈঠকে আমন্তিত প্রেতাস্থাদের প্রশন ক'রে ও তাদের প্রত্যক্ষ-সংস্পর্ণে এসে।

তাই মৃত্যু মানুষের জীবনে একটি অপরিহার্য প্রহেলিকা—সে'কথা বলেছি মৃত্যু নির্মম, আবার হৃদয়বান! মৃত্যু মাতাপিতার আর্তনাদ, সন্তানের কাতর ক্রন্দন, বিধবার অগ্রন্থাত, অর্থের ও ঐশ্বর্যের প্রলোভন কোন-কিছ্বর দিকেই দূষ্টিপাত করে না, প্রাকৃতিক নিয়মের অবহেলা না ক'রে ক'রে যায় তার চিরাচরিত কর্তব্য। মৃত্যু যে আবার হৃদয়বান ও বন্ধু, সে'কথার প্রমাণ হয় যখন আমরা প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করি। দৃষ্টিপাত করি স্থাল থেকে স্ক্রো, স্ক্রা থেকে কারণে ও কারণ থেকে মহাকারণের গতি ও ক্রমপরিণতির সোপানের দিকে এবং জড় বা অচেতন থেকে চৈতন্যের দিকে। অবাস্ত থেকে ব্যক্তের দিকে লক্ষ্য করলে একথাই মনে হয়, মান্য নিন্ন থেকে উর্ধাগতি লাভ ক'রে অবিকশিত থেকে পূর্ণ বিকাশের পথে ক্রমশ অগ্রসর হয়। গতি জীবান্মার পূর্ণতার দিকে থাকেই — তবে মন্থর ও ধীর, কিংবা সচল ও দ্রত। জীরামক্ষ প্রমহংসদেব বলেছেন, নৌকা স্লোতের ব্বকে এগিয়ে চলেই, তবে ধীরে আবার নৌকায় পাল তালে দিয়ে ও দাঁড় টান্লে নৌকা আরও দ্রুত যায় ও লক্ষ্যে উপনীত হয় অবিলম্বে । মানুষের আত্মা তেমনি যাত্রা শুরু করে ধীরে প্র্লু ও অচেতন ক্ষত্র থেকে, উপনীত হয় ক্রমে স্ক্ল্যে ও চেতনে এবং সেখানেও তার গতির শেষ না হ'য়ে সে আত্মসমর্পণ করে চরমলক্ষ্যরূপে আত্ম-চৈতন্যে। এই আত্মচৈতনাই মান্য সকল প্রাণীর স্বরূপ ও চরমলক্ষ্য। তারা অবতরণ করে অচেতন ও অজ্ঞানের রাজ্যে বাসনা-কামনার জন্য। বাসনা-কামনার প্রলোভনই নিন্নমুখী ক'রে নিয়ে ষায় আসন্তি ও ভোগের সংসারে এবং সেখানেই তারা আবদ্ধ থাকে মৃত্তির আলোকের যতদিন না সন্ধান না পায় এবং আলোকের সন্ধান পেলে তারা মারাপ্রহেলিকা ভেদ ক'রে অমৃতমর আত্মনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। মৃত্যুর প্রহেলিকা তখন আর থাকে না, মৃত্যুর আলেয়া তখন জীবাত্মাকে আর আকৃষ্ট করে না, জীবাত্মা জানতে পারে তখন নিজের

মরণের পারে সতের

প্রকৃত স্বর্পে ও লক্ষার কথা এবং জীবনসাধনার চরিতার্থের কথা, আর তথনই সে যায় সকল সন্দেহের ও সকল বন্ধনের পারে, ম্রিন্ডময় হয় জীবন বাসনা-কামনায় ঘেরা মায়ারই সংসারে। মায়া তথন মহামায়ারপে আত্ম-স্বর্পের কাছে আত্মসমর্পণ করে, শ্বৈতজ্ঞান ও দ্রমজ্ঞান আর থাকে না—'জ্ঞাতে শ্বৈতং ন বিদ্যতে' বলেছেন জীবন্মত্ত আচার্য গৌড়পাদ। প্রীরামক্ষ্ণদেবও বলেছেন, মায়াকে জান্লে মায়া আর থাকে না। মায়া তথন রঙ্গে লীন হয়, দ্রমজ্ঞান ও যথার্থজ্ঞান এই ভেদজ্ঞান তখন থাকে না—'অশ্বৈতং ব্ধ্যতে তদা', স্তেরাং মৃত্যুলোক বা মরণের পারে মহাম্ভিতে মৃত্যু আর সমস্যা বলে মনে হয় না—বলেছেন ধ্বামী অভেদানন্দ মহারাজ। তথন সমস্যা একমাত্র মৃত্যুরূপ অজ্ঞানের পারে গিয়ে অমৃত্যুয় আত্মুস্বরূপকে জানা ও উপলব্ধি করা

ব্যামী প্রজ্ঞানানন্দ

#### সূচীপত্ৰ

| الما الما                              |                |
|----------------------------------------|----------------|
| বিষয়                                  | প্ৰতা          |
| প্রকাশকের নিবেদন                       | পাঁচদশ         |
| প্রথম হইতে একাদশ সংস্করণ               |                |
| ভূমিকা                                 | এগার—ক্রড়ি    |
| প্রথম অধ্যার                           |                |
| আধ্বনিক বিজ্ঞান ও পরলোকতত্ত্ব          | 2-4            |
| দ্বিতীয় অধ্যায়                       |                |
| ম্ত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ত্ব থাকে কিনা | <b>66</b> —6   |
| ত্তীয় অধ্যায়                         |                |
| মৃত্যু সম্বশ্বে বৈজ্ঞানিক              | <b>₹0—\$</b> 8 |
| চত্ত্র অধ্যায়                         |                |
| মরণের পর আত্মা                         | ७৫—8২          |
| পণ্ডম অধ্যায়                          |                |
| আত্মার <b>প</b> ্নজ <sup>*</sup> শ্ম   | 80-62          |
| वष्ठं अधान्न                           |                |
| আত্মা ও তার অদৃষ্ট                     | <b>62—69</b>   |
| সংভম অধ্যায়                           |                |
| প্রেজীবন প্রনর্জাস্ম                   | ৫৮—৭১          |
| অন্টম অধ্যায়                          |                |
| অমরতা ও পূর্বজন্মবাদ                   | ٩ <b>২</b> ٩৯  |
| नवम प्रथापात्र                         |                |
| বিজ্ঞান ও অমরতা                        | A090           |
| 119914 3 44401                         | , o as         |
| দশম অধ্যার                             |                |
| পরলোকতত্ত্ব বা প্রেততত্ত্ব             | 78—777         |
| अकारण व्यवास                           |                |
| বেদাস্ত ও প্রেতভত্তন                   | 225-256        |

## সৃচীপত্ৰ

विसरा श्या ব্যাদশ অধ্যায় পরলোকতত্ত্ব ও পিতৃপুরুষপূজা >>4-508 वद्यामण जशास প্রেততাত্তিক মিডিয়মের কাজ 704-784 চত্ত্ৰদ শ অধ্যায় স্বয়ং শ্লেট-লিখন 284-240 পণ্ডদশ অধ্যায় মরণের পর কি হয় 267-296 याएग वधार প্রশ্ন ও উত্তর 299-292 পরিশিষ্ট भित्रिमिष्ठे : श्रथम কলিকাতা দি সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটিতে বন্ধতার বিবরণ ১৮০-১৮৫ পরিশিষ্ট ঃ শ্বিতীয় প্রশ্ন ও উত্তর 286-222 পরিশিষ্ট ঃ ত্তীয় আর্মেরিকার বিভিন্ন পরিকার প্রকাশিত বন্ধূতার সারাংশ 775--777

### মারণের পারে প্রথম অব্যায়

#### আধুনিক বিভান ও পরলোকডছ ৷৷

গভ বাট বছর খরে প্রেডভন্তর বেশ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। এই অস্ত্রগতি আৰু বহু বৈজ্ঞানিক মনকে মরণোত্তর সত্যোল্যাটনে নিযুক্ত করতে সক্ষয় হ'রেছে। আমেরিকার পরীক্ষাম:লক প্রেততত্ত্তের গবেষণার স্ত্রেপাত হয় ১৮৭০ খনীন্টাব্দে। ভারপরের বছর অসাধারণ প্রতিভাশালী ও বহুখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার উইলিয়াম কুকুস, মিসেস ফ্লোরেন্সকুকু স্কে মিডিরাম'-রূপে প্রহণ ক'রে শুরু করেন তার পরীক্ষা-নীরিক্ষার কাবন। মিডিয়াম সাহায্যে তাঁর সেই তিন বছরের পরীক্ষাকার্যের বিশদ-বিবরণ দেওয়া এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই সময় ভিনি সৰুল প্ৰকার সাবধানতা অবলম্বন করেন যাতে কোন প্রকার শ্রান্তি, ৰুম্পনা বা ভেন্কি এসে না পড়ে। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কাজ ক'রে বান তিনি, আর সক্রে সক্রে বৈজ্ঞানিক যত্ত ব্যবহার করেন তাঁর কাজে। বাঁবা সভিত্ত প্রেভতক্তের সভ্যোদ্ঘাটনে একান্ত আগ্রহশীল ছিলেন এমন করেক-জন বন্ধদের নিম্নে তিনি প্রেতবৈঠক বসাতেন নিজেরই বাড়ীতে। মিসেস কুকুনের নিরন্থাকারী প্রেতাদ্মা 'কেটি কিং'-এর নামের সাথে বহু, আর্মেরিকা-बाजीबरे श्रीब्रुहेब घटि । त्य निष्क्रिक वाञ्चवेत्राश्रित मधा पिरत थ्रकाम कर्ताष्ट्रला । তার নাড়ীর পতি গণনা করা হর, তার হংশব্দ শোনা যায়, তার ছবি তোলা হয় ও সে তার বাস্তবকৃত কেশ উপন্থিতদের মধ্যে বিতরণও করে। আমাদের মনে রাখতে হবে, এ'সমস্ত ছিল কড়া পরীক্ষাব্ত্তির অনুশাসনে আবদ্ধ। ভাঁর নিজের ঘরে বেখানে এই বৈঠক বসতো সেখানে এমনভাবে বৈদ্যাতিক ঘণ্টা লাগানো হয়েছিল বে বাইরের সামান্য ব্যাঘাত সেখানে প্রতিধর্নিত হ'তো। नात छहेनित्रम इ.क.न.७ श्रथम विद्यान-जनस्टन कार्ट विद्युप वर्जन करतन । কিন্ত জানবার মতো সাহাষ্যও সার ক্রেন্স পেরেছিলেন মিসেস ক্রেন্সের চেয়েও। তার পরীক্ষাকার্য সমানভাবেই চালিয়ে বান। মিন্টার ডি. ডি. হোম নামে আর একজন মিডিরমের সাহাব্যও সার র.ক.স্ 'পেরেছিলেন। মিনেস্ ক্রানের চেরেও তার প্রতিক্র প্রভাবকে প্রতিহত করার শতি ছিল राजी। जीत व्यक्षिकारण रिकेक्ट व्यक्त बात कारणा ना. कारणा श्यांना कारणाह. উন্মান্ত আলোকে।

বিজ্ঞান সম্মতভাবে পরলোকতত্ত্বের সাধনা ও গবেষণা করার উদ্দেশ্যে লাভনে ১৮৮৫ খালিটাব্দে সোসাইটি ফর দি সাইকিক্যাল রিসার্চা নামে একটি সংসদ স্থাপিত হয়। সেই সংসদ সাধারণের কাছে 'এস পি.আর. নামে পরিচিতি লাভ করে। এই সংসদের নথিপত্র থেকেই জানা যায়, কি গভীর বিচক্ষণতা এবং কি অপূর্বে বৈজ্ঞানিক ধৈষ'ই না ছিল এডমান্ড গারেন, ডাঃ এফ্, ডারিউ, এইচ, মারার্স্ব, ফ্রান্ট্ক পোডমোর ও তাঁদের উত্তর সাধকদের মধ্যে। যাঁরা মারার্সের মহান্ কীতি "হিউম্যান পার্সোনালিটি এন্ড ইট্স সারভাইভল আফটার বিডিলিডেগ" নামে গ্রন্থটি পড়েছেন তাঁরাও এ' কথার যাথাপ্য স্বীকার করবেন।

আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস, রবার্ট ডেল আউয়েন, অধ্যাপক আক্সাক্ষ, রিচার্ড, হজ্ সন্, হ্যারভার্ডের উইলিয়ম জেম্স এবং ইংলডের বাকিংহাম ইউনিভার্সিটির অধ্যক্ষ সার অলিভার লজ প্রভৃতি অপরাপর বৈজ্ঞানিক ও চিস্তাশীল ব্যক্তিরা প্রেতের আবিভবি বিষয়ে সত্যকে আবিক্ষার করার জন্য কোন শ্রম—কোন কণ্ট স্বীকার করতে বিমুখ হন নি। তাঁদের সেই শ্রমসাধ্য কর্মের উল্লেখ করে মরিস মেটার লিক্ষ ঠিক কথাই বলেছেন ঃ

"অকাট্য প্রমাণ, লিখিত নথিপত্ত এবং নির্ভারবোগ্য স্ত্রের দ্বারা সমর্থিত না হ'লে কোন ঘটনাকে মেনে নেওয়া হ'ত না। এককথার মান্ত্রের সাক্ষ্য বা প্রমাণপঞ্জীর কোন যথার্থ মূল্য দেব না বলে মনস্থির না করলে—ভাদের প্রয়োজনীয় অকাট্যভাকে অস্বীকার করা দৃষ্কর"।

আমরা সকলেই জানি, অধ্যাপক মারাস—িবিনি বহু বছর ধরে 'এস পি, আর,'-এর সভাপতি ছিলেন, তিনি তাঁর বহুদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন দৈহিক মৃত্যুর পর ফিরে আসবেন বলে। তিনি তাঁর পণ রক্ষা করেন, তাঁর মৃত্যুর একমাস পরে বিখ্যাত মিডিয়াম মিসেস টম্সন আবিষ্ট হন ও তাঁর মধ্য দিয়ে অধ্যাপক মারাসে সার অলিভার লজের সাথে সংযোগ স্হাপন করেন। প্রথমে করেকটি কথাতেই মারাসের পরিচিতি প্রতিপার হয়। বোঝা যায়, প্রকৃতই তিনি মায়াসি, তিনি ছাড়া অন্য কেউ নন। তিনি বলেন তাঁর ভাব বা চিস্তাকে মিডিয়মের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তি দান করা অত্যক্ত কঠিন। 'সক্লের ছেলের ভাজিলের প্রথম পদ অনুবাদ করায় মতোই এরা আমার ভাবানুবাদ করেছে'। তাঁর তখনকার অবস্হা সম্বদ্ধে তিনি বলেন, তাঁর মৃত্যু হ'য়েছে এটা বোঝার আগে পর্যস্ত তিনি মনে করেছিলেন একটি অক্ষানা শহরে তিনি

পথশ্রেষ্ট হয়েছেন, এমন কি যাঁদের তিনি মৃত ব'লে জ্বানতেন তাদের দেখেও ভেবেছিলেন সেটা তাঁর কলপ্যশিনি।২

'এস, পি, আর,'-এর আমেরিকা শাখার (যার সহ-সভাপতি ছিলেন উইলিয়ম জেম্স ) পরিচালক ডাঃ হজসন্ও প্রতিজ্ঞা করেন মৃত্যুর পর প্রত্যাগমন করবেন, আর মৃত্যের এক সংতাহ পরে তিনি এসেওছিলেন। মিসেস পাইবার-এর মাধ্যমে তিনি 'স্বয়ং লিখন'-এর দ্বারা সংযোগ স্হাপন করেন। উইলিয়ম জেম সা সেখানের সেই সকল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ৷ হার ভার্ডের উইলিরম জেম্স্ তার নিজের ক্ষেত্রে ঠিক ঐ প্রতিজ্ঞাই করেন আর 'আমেরিকান ইন ফিটিউট অফ সায়েনটিফিক রিসার্চ'.-এর সভাপতি ও মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত-গণিতের পূর্বেতন অধ্যাপক মিঃ সি. এন. জোন সু-এর সাথে কথা বলে জেম সা তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করেন। নিউইয়র্ক'-পেপার্স'-এ<sup>©</sup> প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে মিঃ সি. এন. জোন স্ এই সংযোগের বিশদ বিবরণ एन । প্রথম-সংযোগ হয় ১৯১০ খরীणोব্দের বাইশে অক্টোবর সন্ধায়। তারপর এক এক ক'রে আরো পাঁচবার সংযোগ ঘটে। ১১ই মার্চ' ১৯১১ তে হয় **শেষ-সংযোগ। এইগ**্রলিতে অধ্যাপক জেম্স্ তাঁর ব্যক্তিগত পরিচর वाक क्रवां विकास महार प्रकार कराया । भिः स्थान म् ७ जनामा यौता উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও সকলে উপস্থিত হন। অপরাপর কোত্রলোন্দীপক বিষয়গুলের মধ্যে একটি হল অধ্যাপক জেমুস্-এর উত্তিঃ "আমি ধন্য বে এমন ব্যক্তিরা আছেন বাঁরা বথার্থাই ইচ্ছকে যে তাঁদের কাছে যেন আমি আমি এই দয়াবান ব্যক্তিটির কথাই বলছি যিনি আমার পাশে দাঁডিরে নিজেকে আমায় ব্যবহার করতে দিচ্ছেন। ইনি নিজে বেরিয়ে এসে দেহটি আমার ব্যবহারের জন্য ছেডে দিরেছেন। আমি এর জন্য কৃতজ্ঞ। আমি কোনভাবেই এটিকে ক্ষতিগ্রস্ত বা তাঁর ব্যবহারের অনুপ্রযোগী করে रम्बर्फ हारे ना"। भूतिष्ट व्यक्तार्भक स्क्रम् न वश्चारमंत्र मार्थ करमर्भन ७ करतन । স্যার অলিভার লজ, মিসেস পাইপার ও অন্যান্য মিডিয়ামদের সাহায্যে নানা বৈজ্ঞানিক পর্ম্বাতর পরীক্ষার পর অবশেষে স্বীকার করেন যে মত্যের পরও জীবনের অস্তিত্ব থাকে। ১৯১৩ খন্টোব্দের সেপ্টেন্বর মাসে 'ব্টিশ এাশোসিয়েসন'-এ সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন :

২। 'আওয়ার ইটারনিটি'

<sup>0 }</sup> डिकिंग, >• फ्रिट्रॉबर >>>>

"আমার সহক্ষী ও আমার নিজের প্রতি ষথার্থা বিচার করলে আমাকে এট্রক্ বলার দ্বঃসাহসকে বরণ করতে হয় বে, শুখু প্রাণ্ড প্রমাণপঞ্জীর ওপর নির্ভার করেই নয়, আজ যাকে অলোকিক বলা হচ্ছে তাকেই বৈজ্ঞানিক পার্যাতিতে ষয়-সহকারে পরীক্ষা করা চলে এবং স্কুসংগতির স্বীকৃতিও দান করতে হয়। আমি পরিপূর্ণে সাহসের সঙ্গেই বলতে পারি, এই রকম বৈজ্ঞানিক পার্যাতিতে পরীক্ষিত বহু ঘটনাই আমাকে স্বীকার করিয়েছে বে, স্মৃতি এবং ভালোবাসা শুখু বস্তুর সাথেই সংশ্লিক নয়—যাতে তারা শুখু এখানে এবং এখনই মাত্র বিকশিত হতে পারবে। ব্যক্তিশ্বের সন্তা দেহগত মৃত্যুর পর থাকে। আমার মনে হয়, ঘটনাগালের সাক্ষ্য প্রমাণ করেছে বে, বিদেহী আত্মা বিশেষ-পরিবেশে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারে, স্কুতরাং বাস্তবতার দিক থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সীমায় এসে সে পেছিতে পারে।

বিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড আর. ওরালেস বলেছেন :

"প্রেততত্ত্বকৈ প্রমাণ করার জন্য অধিক আর কোনই প্রমাণের প্রয়োজন নেই। কেননা বিজ্ঞান-সমর্থিত অপর আর কোনও সিম্পান্তের স্বপক্ষেই এর চেরে স্বদৃঢ় প্রমাণ নেই"।

'ল অফ্ সাইকিক্ ফেনোমেন' গ্রন্থের গ্রন্থকার ডাঃ টমাস জে, হাড্সন বলেছেন ঃ আজকের দিনেও যে প্রেততত্ত্ত্ত্বকে স্বীকার করে না, সে 'নাস্তিক ব'লে অভিহিত হবারও যোগ্য নয়, তাকে শুধ্ অজ্ঞ বলাই চলে।" কেমিলি ক্রেমোরিয়ন, ডরিউ, টি শ্টিড্, অধ্যাপক হাইলপ্ ও এমন আরও অনেকে ঠিক একইভাবে স্বীকার করেছেন যে অশ্রীরী আত্মা আমাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানের এই সমস্ত প্রসিম্প সাধকেরাও আধ্রনিক প্রেততত্ত্বের মূলতথাকে আগেই স্বীকার করেছেন।

বদিও পেশাদার মিডিয়ামরা অনেক. ক্ষেত্রেই শোচনীয়ভাবে প্রবঞ্চক প্রতিপান হরেছেন, তব্ও বিশ্বস্ত মিডিয়ামও আছেন এবং এমন প্রেতাবতরণ ছটে যাকে মনপঠন বলে ব্যাখ্যা করা চলে না, অশরীরী আত্মার যোগাযোগ বলেই মানতে হয়। অনেক সময় বৈঠকীয়া পাখিবস্তরের প্রেতাত্মাদের শারা বিদ্রান্ত হন। বাস্তব-স্তরে অবতরণে অনেক সময় টেকিল উন্টে পেওয়া, খট খট শব্দ করা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রেতাবতরণ বোঝা বায় কিন্তু এগন্তি সবই নিশ্নস্তরের প্রেতাত্মাদের কাঞ্চ। একে অনেকেই 'স্পিরিটিজম্' বলেন। এই প্রেতাতত্ত্ব আমাদের কোত্মহল-নিব্রিত ছাড়া কোন প্রধান সমস্যার সমাধান

করতে পারে না। কিন্তু যথার্থ প্রেতভন্তর এই 'স্পিরিটিজম্' বা ভেডিকতা হ'তে ভিন্ন। উন্নত প্রেউতত্তের উৎপত্তি মরশোন্তর আদ্মার অস্ভিদ্ধে বিশ্বাস হ'তে, তা আত্মার স্বরূপ ও ঈশ্বরের সাথে তার সম্বন্ধ ব্যক্ত করে।

এই প্রেততন্ত্রই জগতে প্রধান ধর্ম গ্রালর মূল। তথাকথিত দেবদতে বা দিশবরপ্রেরিত পরেষ—যাঁদের ভারতবর্ষে বলা হর দেবতা,—তাঁদের সাথে সংযোগ স্থাপনই হ'ল প্রাচীন ও নিউ-টেন্টামেন্টের প্রবন্ধা ও দুন্টাদের জ্ঞান ও দিব্য-প্রেরণার উৎস! আব্রাহাম, জেকব এবং মোজেস-এর সময় থেকে যাঁদ্র ও তাঁর শিষ্যদের সময় পর্যন্ত বহু খ্যি ও সত্যদ্রন্টারা বিদেহী আত্মাদের দেখেছেন, তাদের বাদী শ্রনেছেন ও তাদের শিক্ষা অনুসরণ করেছেন। ইহুদি ও খ্রীন্ট-ধর্মের মতো অন্য ধর্মেও এই ব্যাপারই ঘটেছে। শুন্থ ও প্রন্থাশীল চিত্তে অতীতেও যেমন এই সত্য প্রকাশিত হয়েছে, বর্তমানেও তেমনই প্রকাশিত হয়। দেইনটন্ মোজেসের মিডিয়ামে প্রকাশিত প্রেততন্ত্র কাছিনীর কথা যাঁরা পড়েছেন তাঁদের মনে পড়বে কেমন ক'রে উধর্ন স্করের আত্মারা, ডক্টর, রেক্টর, ইন্পারেটরের নামে বাদী প্রেরণ ক'রে গোড়ামী ও ক্রসংস্কার থেকে মানুষকে মূক্ত হতে সহায়তা করতেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, 'ণ্টেনটন্ মোজেস' ছিলেন ইংলণ্ডের 'অ্যাংলিকান' সম্প্রদায়ভূত একজন গোঁড়া পাদ্রী। তিনি ছিলেন অন্ধ রক্ষণশীল এবং চ্যুড়ান্ত প্রাচীনপক্ষী, অথচ তাঁরই মধ্য দিয়ে আসতো বাণী এবং এটি শৃংধ্য তাঁর নিজেরই নয়, সমস্ত খ্রীস্টান জগতের এক বিরাট বিস্ময়-বিশেষ।

#### দিতীয় অধ্যায়

#### ।। মৃত্যুর পর আত্মার অন্তিত্ব থাকে কিনা।।

কাব্যধর্মী উপনিষদগ্নির মধ্যে কঠোপনিষদ্ অন্যতম। 'দি সিকেট অব্ ডেথ' নাম দিয়ে এই গ্রন্থটিরই অন্বাদ করেছেন স্যার এড্উইন আর্নক্ড। গ্রন্থটির আরম্ভ এই প্রন্ন নিয়েঃ

কেউ কেউ বলেন, মান্য মরলে চিরকালের মত লাুপত হ'রে যায়, আর কেউ কেউ বলেন, মরণের পরও মান্য বে°চে থাকে। এই কথাদা্টির কোনটি সত্য এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে।'

দর্শনি, অধ্যাত্মতত্ত্ব, ধর্ম', বিজ্ঞান এই প্রশেনর সমাধান কর্বার নানা চেণ্টা করেছে। আবার এমনও দেখা গেছে যে, এই প্রশন চাপা পড়ে যাতে এ বিষয়ে অন্বেষণ কিছু না হ'তে পারে তাঁরও চেণ্টা হয়েছে। এমন একটি দরকারী বিষয়ের প্রশন নানা যুদ্ধি নিয়ে শত শত চিন্তাশীল মনীধীরা উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।

ভারতে প্রাচীন কাল থেকে নাস্তিক্যবাদী ও জড়বাদী লোকেরা দেহের অবসানের পর আত্মার যে অস্তিত্ব আছে সে'কথা অস্বীকার করতেন। তাঁদের বলা হ'ত চার্বাক। তাঁদের মত ছিলঃ দেহই আত্মা; দেহ ছাড়া আত্মা ব'লে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই; দেহের মরণের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিলম্পিত ছটে। ইন্দ্রিরগ্রাহ্য নয় এমন কোন বস্ত্বকে তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। তাঁদের নাতি ছিলঃ

"বতদিন বাঁচবে ভোগ হতে বিশ্বত কোরে। না নিজেকে। সুখে আরামে বে চৈ জীবনের আনন্দস্থা উপভোগ করে যাও। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা মুচ্চতা ছাড়া কিছু নয়। তোমার যা দরকার তা যেমন করে হোক যোগাড় কর। অর্থ নেই তোমার? বেশ তো, ঋণ কর, না হয় ভিক্ষে করে জুটিয়ে নাও। 'মরণের পর কোনো কাজের জন্য কেছ দায়ী হবে না; তবে আর ভাবনা কিসের?'

- ১। বেহরং প্রেতে বিচিকিৎদা মুমুরোহস্থাত্যেক নারমন্তীর্তি চৈকে, এতদ বিভামমুলিইঞ্চাহৎ বরাণামেৰ বরস্ততীয়:।—কঠ-উপনিবৎ ১।৩•
  - । ৰ কৰ্ণো নাপৰৰ্গা বা নৈৰান্তা পাৰলোকিকঃ।
     নৈৰ বৰ্ণাগ্ৰমাণীনং ক্ৰিয়ান্চ কল্লায়িকাঃ।

বাবজ্জীবেৎ স্থম জীবেৎ ঋণং কৃষা হতম্ পিবেৎ। ভন্মীভূতত দেহত পুনরাগমনং কৃতঃ।

-- সর্বধর্ণনদংগ্রহে বৃহস্পতিবাক্য

প্রায় সকল দেশেই এমনি ধরনের চার্বাক দেখা যায়। ওল্ড টেস্টামেশেট আছে, সলমন বলেছেন ঃ

"যা মন চায় তাই কর। স্ফ্রতি ক'রে খাও দাও, আনন্দ কর। স্নী-পুর নিয়ে স্থে ঘর কর। যা করতে পার সকল শক্তি দিয়ে কর; কারণ, শেষ অবিধি তো যেতেই হবে সেই কবরে। কাজ ব'লে—কোশল ব'লে—জ্ঞান ব'লে কোন জিনিষ পরলোকে থাকে না।"

এইভাবে চিন্তাশীলদের দলের বিস্তার লাভ ঘটেছে ও তাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এদের বলা হয় নাস্তিক, বস্ত্রাদী, জড়বাদী প্রভৃতি। এদের মতে আত্মাকে যাঁরা দেহ থেকে পৃথক সন্তা ব'লে ভাবেন তাঁরা হয় অবোধ বা গোঁড়া ক্সংস্কারী, আর যাঁরা এ'দের মত অন্মসরণ ক'রে চলেন তাঁরা চত্বর ও ব্লিমান। এ'দের অনেকেই আত্মা বলে কোন পদার্থকে বিশ্বাস করেন না। কোন যুক্তি এ'রা মানতে রাজী নন, কারণ ইন্দ্রিয় দিয়ে যা পাওয়া যায় না তার অস্তিত্বর তাঁরা স্বীকার করতে চান না। আত্মার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এ'রা বিস্তর বই লিখেছেন, কিন্তু তথাপি কি তাঁরা এই চিরন্তন প্রশ্নকে থামিয়ে দিতে পেরেছেন—মরণের পর কি থাকে? প্রায় স্বার মনেই কি স্বতঃই জাগে না এই প্রশ্ন? আজও এই প্রশ্ন জাগে যেমনটি জাগতো হাজার হাজার বছর আগে, কেউ বন্ধ করতে পারে না তার কারণ আমাদের স্বভাবের সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত এই জিজ্ঞাসা।

সকল দেশে সকল জাতির পাপী, ভঙ্ক, প্ররোহিত, যাজক, আমীর, ফকিরের মনে ঐ একই প্রশ্ন উঠেছিল, আর আজও আমরা সেই প্রশ্নের আলোচনা করে চলেছি; ভবিষ্যতেও এর নিবৃত্তি হবে বলে মনে হয় না। জীবন-সংগ্রামের ডামা-ডোলে কখনো কখনো এই প্রশ্ন একট্র আড়ালে পড়তে পারে হয় তো; আরামে, বিলাসে, ভোগস্বথের প্রাচ্বর্যের মধ্যে মণন হ'য়ে গিয়েও এ' প্রশ্ন না জাগতে পারে। অনেক প্রান্ত বৃত্তি দিয়েও ভ্রলিয়ে রাখতে পারি নিজেদের কিন্তু যখনই আমরা মৃত্যার আকস্মিক আবিভবি প্রত্যক্ষ করি, আমাদের কোন প্রিরজনকে যখন দেখি মুমুর্য অবস্থায় তখন কি মনে মনে জাগে না এই প্রশ্নকী এই মৃত্যাঃ সরণের পরে মানুষ কোথায় যায় ? মৃত্যার পরও কি থাকে মানুষের সন্তা? সেই স্বশ্বত প্রশ্ন তখন জেগে ওঠে, শান্তি নণ্ট করতে থাকে আমাদের মনের। কিন্তু প্রশ্ন আমাদের ফিরে আসে এক দ্বর্ভেদ্যি, দ্বর্লজ্য প্রাকারে ধারা থেয়ে। ক্ষীণচেতা অলপখী যায়া তারা থেমে যায় সেখানেই।

সে প্রাচীরটি আর কিছ্ই নয়, সেটি হচ্ছে এই ধারণা বে, আত্মা দেহ হতে জাভ

-জড়দেহেরই ফলস্বর্শে। যারা এই কঠিন বাধাকে অভিক্রম করতে পারে
তারা ব্রুতে পারে—মৃত্যুর পর আত্মা থাকে না। কোন সময়ে কোন ব্যক্তি
প্র্নর্ভ্জীবিত হয়েছিল ; এ-থেকে প্রাচীনকালে ময়ণোত্তর ভবিষ্যং জীবনের
অনুমান করার ধারার স্ত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু এতে আধ্নিক মন তৃশ্ত হয়
না। কোন লোকের কথাকে প্রামাণ্য বলে বিশ্বাস করার দিন চলে গছে।
আমরা-আর শিশ্ব নই, বেশ পাকা ফ্রিনা পেলে এখন আর মন বিশ্বাস করে
না। বিষয়টা আমরা গভীরভাবে দ্ভিট দিয়ে দেখতে চাই। অলোকিকভার
ওপর আমরা আদ্হা স্হাপন করতে পারি না। এখন বিষয়টিকে শিক্ষিত
লোকেরা চান দার্শনিক, মনস্তাত্তিকে, আধ্যাত্মিক এবং বৈজ্ঞানিকভাবে দেখতে।

এখন বিচার করা যাক্—দেহই যে আত্মার সৃষ্টির কারণ একথার মধ্যে কোন যুদ্ধির বা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আছে কিনা। মন, কি বৃদ্ধি, কি আত্মা কতকগৃনিল পদার্থের সংযোগে সৃষ্ট —একথা যদি ধরে নেওয়া যায় তব্ আর একটি প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়। সেটি হচ্ছে এই সেই দেহের কারণটি কি? সেই শত্তি কোন্ শত্তি যা বিভিন্ন লোকের দেহ বিভিন্নভাবে গড়ে তুলছে আর সে ভেদের কারণই বা কি? বস্তুবাদী চার্বাকেরা বলবেন আমাদের এই দেহ পিতামাতাদের দেহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, সৃত্বাং পিতামাতারা যখন আমাদের দেহের সৃষ্টিকতা তখন তাঁদের দেহই আমাদের দেহসৃষ্টির কারণ।

কিন্তু এই উত্তর উপযুক্ত নর, কেননা জড় দেহস্থির কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বস্ত্বাদীরা আর কতকগ্নি জড়পদার্থের কথা বলেছেন, কাজেই প্রশেনর উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে আর একটি প্রশেনরই বরং উত্থাপন করা হয়েছে। এখন জড়পদার্থের কারণ কি। এর উত্তরে বলব কি বে, পিতামাতার শরীর! পিতামাতার শরীরও তো কতকগ্নি জড়পদার্থের সমন্টি। কাজেই জড়ের কারণ জড় এবং এভাবেই একটার পর একটা প্রশনই চলতে থাকবে, উত্তর আর দেওয়া হবে না। তাতে বরং অনস্তকাল পরে অমীমাংসিত প্রশেনরই জের চলতে থাকবে, সমাধান আর হবে না। আজ্বার স্থিতির কারণের এই যে উত্তর, জর্বাং দেহ থেকেই আজ্বার স্থিতি হর—এই ধরণের বে উত্তর, সেই কার্য থেকেই

গাবী; অভেদানদের 'নেলক, নলেক' বা 'আছ্মজান'-এছে 'চৈতত ও পদার্থ' অন্তার
ক্রবা।

কারণের স্থিট হয়—সেই রক্ষেরই উত্তর। প্রশ্নের উত্তর তো দ্রের কথা প্রশ্নের প্রবাহই তাতে চলতে থাকে।

আধ্বনিক শরীরতন্ত্রবিদ্, চিকিৎসক ও অন্যান্য বস্ত্রাদীরা বলেন, আমাদের দেহ কতকগ্রিল পদার্থের সমন্বরে গঠিত, আর ব্রিদ্ধ, চেতনা, মন অথবা আছা জড়দেহ থেকে উৎপন্ন। তাঁরা বলেন, চিন্তা বা জ্ঞান মহিতক্ষের ক্রিয়ান্তাত। প্রতিটি বিশেষ চিন্তা মহিতক্ষের বিশেষ বিশেষ অংশের ক্রিয়াপ্রসমূত —এই কথাও বলেন তাঁরা। এ'ছাড়া তাঁরা বলেন, প্রত্যেকটি বিশেষ ধরনের চিন্তার স্থিত হয় মহিতক্ষের বিশেষ একটি অংশ থেকে। আমরা যখন কোন বস্ত্র দেখি, অথবা দেখা জিনিষের কথা ভাবি তখন ব্রুতে হবে আমাদের মহিতক্ষের নয়নাংশের হনায়্সমূহের বিশেষভাবে স্পন্দন স্থিট হয়েছে। তেমনি শ্রবণ-সনায়্গ্রিলর সক্রিয়তার ফলে শোনার কাজটি হয়ে থাকে।

যে সব আধ্নিক বিজ্ঞানীরা বলেন : চিস্তা মাস্তত্কসূটে ফল, তাঁরা মনকে মস্তিম্বের সহপরিণামী বলে ভেবে থাকেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে, মুস্তিম্বের काक फर्रातरा शिलारे भरात काक्छ फ्रांतरा याग्र, आज्ञा व'ला म्वलम्य स्कान পদার্থ নেই স্বভরাৎ মরণের পর জীবনের কোন কথাই উঠতে পারে না । আত্মার সত্তা এ'রা মোটেই মানেন না। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ বন্ধ হলেই অনুভূতি ও চেতনা লোপ পায়। অনেকের মতে, মন্তিক্ষ্পের ক্লিয়ার ফলে চেতনা প্রভূতি মনের উপাদানগ;লির উদ্ভব হয়। কেউ কেউ বলেন, পাকস্থলী থেকে ষেমন পরিপাকশান্তর, যক্ৎ থেকে যেমন পিত্তের উৎপত্তি, মাস্তব্দ থেকে তেমনি চিন্তা ও চেতনার সূষ্টি। খাদ্যসামগ্রী বেমন পাকস্থলীতে প্রভ্রার পর অন্য জিনিষে রপোন্তীরত হয়, মাধার বস্তাও তেমনি স্নায় মন্ডলীর সংস্পূর্ণে ভাব চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, বাক্য প্রভূতিতে পরিণত হয় । তা হলেই দেখা ষাচ্ছে, মন অথবা আত্মাকে মস্ভিচ্কের রস-নির্যাস বলা বেতে পারে। তাই মঙ্গি<del>তক</del> নিষ্ক্রিয় হ'রে গেলে আত্মারও নাশ হয়। মোটকথা তাঁদের মতে, মনের বৃত্তি বা সংস্কারগালি হল খাদ্য-সামগ্রী বিশেষ, সভেরাং ভারা জড় এবং দুন্টা মন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্যতম বিখ্যাত বস্ত্বদার্শনিক বৃক্নার বলেনঃ "চিন্তাশন্তিকে সাধারণ স্বাভাবিক ক্রিয়া বা গতির একটা বিশেষ র**ী**তি বলুতে र्दि"।

জে. লুইস. (J Lays) বলেন: "একটা থাতব-সম্ভবে জলন্ত চুন্লীতে রাখলে সেটা বেমন ক্রমে উত্তম্ভ হতে না হতে ফিকে লাল থেকে ঘোর লালে, দোর লাল থেকে সাদা রং পায়, জীবস্ত জীবকোষগর্নিতেও তেমনি উত্তেজক-বস্ত্রের উত্তেজনা ব্রন্ধির সংগে সংগে বাড়তে থাকে সংক্ষা অন্ভর্তি।"

পার্সিভাল লোয়েল বলেন ঃ "আমাদের মনে যখন কোন আইডিয়া বা ধারণা আসে তখন ব্যাপারটা হয় এই রকম ঃ আগবিক পরিবর্তনের স্নায়্শন্তিপ্রাহ স্নায়্গনির মধ্য দিয়ে গিয়ে গ্রন্থিগনিতে পেশছায়, সেখান থেকে শেষে যায় বহিস্হঃ কোষসম্হে । এই শত্তি ঐ বহিস্হঃ কোষসম্হে পেশছে আর একদল পরমাণ্য দেখতে পায় ; এরা কিন্তু ঐ বিশেষ পরিবর্তনে অভ্যস্ত নয় । উপরোক্ত শত্তিপ্রোত এখানে এসে বাধা পায়, আর এই বাধা অতিক্রম করবার চেল্টায় কোষসম্হ জ্যোতির্ময় হ'য়ে ওঠে । কোষসম্হের এই যে একটা শ্বেত আভায় উল্জ্বল হয়ে ওঠা, একেই বলা যেতে পারে 'ঠেতনা' । সংক্ষেপে বলতে গেলে—ঠৈতন্য স্নায়্জ্যোতিঃ ।

যে সব পাশ্চাত্য জড়বাদীরা মনে করেন, দৈহিক র্পান্তরিত হয় ভাব, চিন্তনা, অন্ভাবনা প্রভৃতি, মানসিক ক্রিয়ার, তাঁরা বর্ণনাও করেন—কেমন ভাবে তা হয়। হাবার্ট স্পেনসার একজন এই প্রেণীর জড়বাদী বৈজ্ঞানিক। তিনি এই মতের সমর্থক, তবে তিনি ওই রীতির ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করেন নি। তিনি এটিকে একটি রহস্যময় ব্যাপার ব'লে ছেড়ে দিরেছেন। এর মানে এই যে, মনের ধারণাগর্নলর র্পান্তর ঘটে থাকে, তবে কিভাবে ঘটে তা তিনি জানেন না। হাবটি স্পেন্সার মিন্তক্তকেই আত্মা ব'লে মনে করেছেন। একে তিনি ত্লনা করেছেন পিয়ানোর সঙ্গে। তিনি বলেছেন: "আমাদের আইডিয়া অর্থাৎ ধারণা বা চিন্তাগ্রলা হচ্ছে পিয়ানোর মধ্যে স্হিত পরস্পর পাশাপাশি সাজানো স্বর আর তালের মতো। ওদের কতকগ্রলো যখন সজীব সক্রিয় থাকে অন্যগ্রলা তখন নিচ্ছিয় হ'রে যায়। এই নিচ্ছিয় আইডিয়ার স্বর-তালগ্রলো পিয়ানো অর্থাৎ মিন্তচ্কের ( আত্মার) ভেতরেই থাকে।"

কিন্তু এ'কথা বলতেই হবে, শ্রন্ধেয় স্পেনসার মনে রাখেন নি যে, পিয়ানো আপনি বাজে না, এটিকে বাজাতে হ'লে একটি লোকের দরকার হয়। এই হিসাবে স্পেনসারের ত্লনা অসংগত ও অপুর্ণে। এর চেয়ে বরং তিনি যদি এমন মনে করতেন যে, এই মিস্তম্ক হতে মন বা আত্মা ভিন্ন, আর এই মন বা আত্মাই সমস্ত মিস্তম্ক ও স্নায়্তেন্দ্রীকে ঝংক্ত করে তাহ'লে তার উপমা সংগত হ'ত বলে মনে হয়।

व्यक्षाभक छर्नानछे. दक. क्रिस्मार्ड नात्म व्यक्त वक्त्वन वक्त्वन वार्टी नार्टीनकेड

এই দেহশন্তির সমন্বরে মনের বা আত্মার উৎপত্তির কথা বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন ঃ "চৈতন্য নামক পদার্থটি বড় জটিল, কতকগৃলি জড়বস্তুর মিশ্রণে এর উদ্ধব। এ বস্তুগৃলি হচ্ছে অনুভূতিসমন্টি। এই অনুভূতিগৃলি মিলে একটি ধারা বা প্রবাহের স্টিট হয়। একেই চেতনাপ্রবাহ বলা যেতে পারে। কারণ, চৈতন্যের মধ্যে প্রত্যেকটি অনুভূতির মতো মস্তিকের সনায়্বার্তারও সন্তা আছে। মস্তিকের ক্রিয়া বড় জটিল, এর ক্রিয়া কতকগৃলি উপাদানের সংযোগের ফলে স্টিট হ'য়ে থাকে। সেগৃলি হচ্ছে সনায়্তশ্তের ক্রিয়া। চৈতন্যধারার প্রতিটি অনুভূতির সংগে সংগে মস্তিক্কে একটি করে সনায়্স্পদনের ক্রিয়া হ'য়ে থাকে। আর যদি, ঠিক এই ধরনের একটি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় অধ্যাত্ম-শারীরের সংগে; তবে তা থেকে ব্রুতে হবে যে, সাধারণ পার্থিব-শারীরের সংগে সংগে অধ্যাত্ম-শারীরেরও মৃত্যু অনিবার্য।"

তা হলেই দেখা যাচ্ছে, যে সমস্ত বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিকরা মস্তিষ্ক থেকে অথবা পাথিব-শরীর থেকে প্রথক আত্মার সত্তা স্বীকার করেন না তাঁরা উৎপত্তিবাদ বা সংহতবাদের দোহাই দিয়ে মন ও চৈতন্যকে জড়বস্ত্র বা জড়বস্ত্র সমষ্টি থেকে সৃষ্ট পদার্থার্গপে প্রতিপাদন করতে চেণ্টা করেন।

ভারতেও চার্বাকগণ ঐ মত প্রচার করেছিলেন। তাঁরা স্থ্লশরীর হতে আত্মার সন্তার কথা বিশ্বাস করতেন না। বোদ্ধদেরও অভিমত ছিল এই রকম। তাঁরা বলতেন, জড় দেহই মন ও বৃদ্ধির কারণ; অচেতন পদার্থের সংযোগের ফলেই চৈতন্যবস্ত্র উৎপত্তি। তাঁরা নির্দিণ্ট কতকগৃর্বি পদার্থের রাসায়নিক মিশ্রণের ফলে মদ্যের মাদকতাশক্তির উদাহরণের কথা উদ্দেশ করেন চৈতন্যসূথির প্রসংগে।

বেদান্ত কিন্তু এই জড়বাদী মতের খণ্ডন করেছেন। বেদান্তের মতে, বস্ত্ব বা পদার্থ বিশেবর অর্ধাংশ মাত্র; অপরার্ধ হ'ল মন বা আত্মা। একটি হতে আর একটার উৎপত্তি নির্ণয় করা অসাধ্য। ৪ বস্ত্ব ও শক্তির জ্ঞানকে বিশেলষণ করলে দেখতে পাই যে, বস্ত্ব বা শক্তিকে চৈডন্যের সাহায্য ব্যাতিরেকে জানা বায় না; এগালি স্বয়ংবোধ্য নয়। কোন জিনিস জানা মানে মনের অবস্হার রুপান্তর হওয়া। আমরা যখন বিল—বস্ত্বর সত্তা আছে তখন আমরা একটা বিশেষ মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করি, তার বেশী আর কিছ্ব জানবার উপায় আমাদের নেই। মন নিজেকে ছাড়িয়ে কোথাও যেতে পারে না। আমরা

वानी चरणनानत्वत्र 'तमक्-नत्व' वा चाक्कान' अरह 'ठेक्क ७ भराव' चथात्र जहेरा

১২ মরণের পারে

মধন অনুভব করি, আত্মা বা মন মান্তিন্কেরই জিয়াফল তখন আর একটি
মন বা জ্ঞাতার কথা মেনে নিতেই হয়। তা নইলে মান্তিন্কের সে-জিয়াসম্বন্ধে সচেতন হওয়া থেতে পারে কেমন করে? যে কোন জ্ঞান-জাতার
চৈতন্য বা আত্মসচেতনতার ওপর নির্ভার করে। স্ত্তরাং সেই সচেতনতা বা
জ্ঞানের বিষয় অন্বীকার করা অসংগত বই কি? জন স্ট্রার্ট মিল সত্যই
বলেছেন, মান্বের মান্তিন্কে অন্যোপচার ক'রে যখন আমরা দেখি, আত্মা
বা মন ব'লে কোন পদার্থের অন্তিত্ব খ্রুজে পাওয়া যায় না, স্তরাং আত্মার
সম্ভাকে অন্যীকার ক'রে বলি আত্মা বা মন মান্তিন্ক থেকেই স্টিট হয়েছে, তখন
কিন্তু একটি কথা ভ্রলে যাই যে, আত্মাকে অন্বীকার করা মানে আর একটি
প্রেক আত্মা বা মনের সন্ভাকে আমরা ন্বীকার করি। জড়বস্ত্র মান্তিন্ক বা
যে-কোন পদার্থের জ্ঞান যখন আত্মচৈতন্যের ওপর নির্ভার করে তখন সেই
আত্মচিতন্যের পূর্বসভাকে আমরা কখনই অন্বীকার করতে পারি না। আত্মাচৈতন্যই সকল পার্থিব-জ্ঞানের আধার এবং ওই আত্মচিতন্যের মাধ্যমেই আমরা
জড়বস্ত্র বা জড়বস্ত্রর সমণ্ডি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি।

জি, জে, রোপে বলেন ঃ "যে মন বিষয়বস্ত্র চিন্তা করে বা করতে পারে তার কথা বাদ দিয়ে বাহ্য প্রকৃতির আর কোন ব্যাপারের কথা ভাবাই বায় না। স্তরাং আমাদের ক্ষেত্রে অন্তত প্রত্যেক বিষয়েরই পূর্ব-মনের সন্তার কথা স্বীকার্য। এটাই হ'ল আমাদের জীবনরীতি, আর সব কিছুই ব্রুতে হবে এর আলোকে বা মাধ্যমে স্টিই হয়। তাই মনকে দৈহিক ক্রিয়ার ফল বল্লে বলতে হয় যে, ওটি একটি গোলমেলে প্রতিশব্দ ছাড়া অন্য কিছুই নয়, ওটি তার নিজেরই ক্রিয়া। স্তরাং দেখা যাচ্ছে, জড়বাদীর মত দাড়াতে পারছে না।"

আধ্রনিক বিজ্ঞানের মতে, গতি গতিরই স্থি করে, অন্য কিছ্র নয়। তাহলে আদবিক গতির ফলে যে চেতনা ও ব্রন্থির উত্তব হয়, সে-ব্যাপার ব্যাখ্যা করা বাবে কি করে? এই চেতনা বা ব্রন্থি তো আর গতি নয়। তাই বেদান্ত-দর্শনের মতে, চেতনার কারণ কখনো জড়বস্ত্র হ'তে পারে না, চেতনা স্বভদ্ম, স্বাধীন ও বস্ত্র-নিরপেক্ষ। যাকে বস্ত্র বলা হয় তার মাধ্যমে তার ভেতর দিয়েই চৈতন্য প্রকাশ পায়।

<sup>ে।</sup> রোমেল: 'বাইও এয়াও বেসিব ব্যাও মনজিম্,' পৃঃ ২১।

অন্যতম বিখ্যাত দার্শনিক শিলার ( Schiller ) বলেন : "বস্তু, চেতনাকে স্থিতি করে না, তাকে সীমায়িত করে মান্ত"।

অন্যান্য জড়বাদী দার্শনিকদের মত হচ্ছে: 'আন্ধার সন্তা সন্বন্ধে মান্ধের যে ধারণা তা কম্পনার স্থি ছাড়া অন্য কিছু নয়।"

ক্যাণ্ট বলেন: "আত্মার গঠন ও রূপকে আত্মা ব্য**তীত অ**ন্য কোন কক্ত্র দিয়ে কিছ্ই জানা যাবে না, কেননা আত্মার গঠনোপাদান আত্মা থেকে ভিন্ন নয়"।

কোন কোন ভারতীয় বৌদ্ধ-দার্শ নিকের মতো ডেভিড হিউমও মনে করতেন, মানুষের আত্মা কতকগর্নল অনুভাতি ও ধারণার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নর। তিনি বলেছেন:

"আমি যখন একান্তভাবে আপনাকে পাই তখন শীত-উঞ্চ, আলো-ছারা, প্রীতি-বিন্দেষ, সূখ-দ্বংখের অন্ভব করি। যখন আমার সে জ্ঞান থাকে না—্বেমনটি ঘটে সূম্ব্ণিততে, তখন আমার আমিছ-বোধ যায় লোপ পেরে। মরশ যখন ঐ-সব জ্ঞান একেবারে অপহরণ করে তখন আমারও ঘটে বিল্লান্ড। কিছুই তখন ভাবি না, অনুভব করি না, দেখিনা, ভালবাসি না বা ছ্লা করি না। কাজেই পরিপর্ণ অনস্তিত্ব এর চেয়ে আর বেশি কি হ'তে পারে?

ডেভিড হিউমের মতে, প্রতিদিনের নিদ্রার আত্মার মৃত্যু হর। মানব-আত্মার প্রকৃতির এই ব্যাখ্যা ক'জন গ্রহণ করেন জানি না।

প্রত্যক্ষবাদীরা মণ্ডিত্ব, হদযন্ত্র ও পাকস্থলী বিশ্বেষণ ক'রে আন্থাকে দেখতে চান; এগালির মধ্যে না পেলে এর অগ্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করতে চান না। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে এইর্পে মতবাদ প্রচলিত থাকলেও ঐ-সব ব্যক্তিতে কি জিল্পাসা তৃশ্ত হয় ? মন তব্ যেন মান্তে চায় না যে, মরণের সংগে সংগে জীবনের সব বৈশিষ্ট চিরকালের জন্য লা্শ্ত হ'রে যাবে। বিবেক-বিচার ও ব্যক্তি ও-যুক্তি এবং সমাধানের মধ্যে কোন সাম্বনা পায় না। সত্য কাকে কলবো ? বা চিরকাল থাকে তাই সং বা সত্য। স্বত্তাবস্ত্র অস্তিত্ব যদি আঞ্চ সত্য হয় তো অনস্তকাল তা সত্য থাকবে।

আত্মাকে যদি জড়বণ্ড, থেকে স্বতদা সন্তা বলে না মানা হয় তা'হলে জীবনের বহু বিষয়ের তাৎপর্য ঠিক অবগত হওয়া ষায় না, তাতে ইউরোপ ও আমেরিকার পরলোকতন্ত্র গবেষণা-সমিতিগ্রনির প্রকাশিত বিবরণ বা ব্যাপার-গ্রনির ব্যাথাও করা ষায় না। অনেক ঝানু নাম্ভিক ও ক্ষত্রাদী ক্ষনো-

১৪ · মরণের পারে

কখনো নির্দ্ধন কক্ষে কোচে বা আরাম-কেদারার বিশ্রাহকালে তাদের দ্বিতীয় একটি সত্তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এমনও হয়েছে যে, এই সব দ্বিতীয় সত্তাকে কথা কইতে, চলতে ও অন্যান্য কাজ করতে দেখা গেছে। তবে কেমন করে বোঝা যাবে এই সব ব্যাপার ? ভারতে যোগীদের দ্বিতীয় সন্তার আবিভাবের কথা শোনা যায়। কেউ কেউ এণ্টেলকে দুণ্টিভ্রান্তি বল্তে চেয়েছেন। কিন্তু পরস্ব ক'রে দেখার পরও ওগালির অস্তিত্ব থাকলে, তা তো বলা যাবে না। দ্বিতীয় সন্তার আবিভাবের অনেক পর্নীক্ষিত উদাহরণের নাম করা যায়। ধরুন, রাতের বেলা কোন লোক ভেতর থেকে তালা বন্ধ ক'রে ঘরের মধ্যে বসে আছেন : তিনি কোন দরকারী বিষয়ে কি গণিতের তত্ত্রচিন্তায় ব্যাপ্তে এমন সময় তিনি যদি দেখেন, ঠিক তাঁরই মতো একটি লোক চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর কিছ निथए हन, आत रमरे-लिथा स्र योग जाँतरे वर् निष्ठि सममात स्राप्त । ভাষেরে এ ব্যাপারটি কি বলতে হবে ? এটিকে কি রকমের ব্যক্তিশান্তি বলা याद ? भानम-मृष्टि वा टिनिशाथि वनल एका विवर्षि श्रीतब्कात १८व ना । কেউ কেউ হয়তো বলবেন—এটি একটি বানানো গম্প, কিন্তু সে-কথা বলে তো আর ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কোনো বিষয়কে অস্বীকার করলেই ষে তার প্রকৃতি বদলে যায় এমন কথা নয় ৷ এ সমস্ত ব্যাপার বোঝা সহজ হবে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা মানলে। বিজ্ঞানের মতে : যে থিওরি বা মতবাদ অনেক ব্যাপারকে ব্রুতে সাহায্য করে তাই সত্য। যারা কোন্ জিনিস থেকে কোন্ জিনিসের স্থি হয় (প্রোডাক্সন থিওরী), বা কতকগ্রেল উপাদানের একত্র-মিলনে কোন জিনিস উৎপন্ন হয় (কম্বিনেসন থিওরী) একথা বিশ্বাস করেন তাঁদের দূর্ণিউ এদিকে পড়ে না। কিন্তু যাঁরা সংস্করণবাদ ( प्रोन्निप्रमन थिखरी ) न्दीकात करतन अथवा अनाভाবে वना यास, याँता विन्दाम করেন যে মানুষের মৃতিত্ব একটি যন্ত্র-বিশেষ, তার ভেতর দিয়ে যাবতীয় শক্তির বিকাশসাধন করেন আস্মা, তাদের কাছে মানুষের দ্বিতীয় সন্তার রহস্যটি विष्युष क्रिकेन नय । সংস্করণবাদে বিশ্বাস করলেই স্থিকবাদের মধ্যে যে-সব জটিলতা থাকে সে-সব দূরে হ'য়ে যায়। স**ুতরাং ধাবং অন্য কোন উপযুক্তর** থিওরি বা মতবাদ না পাওয়া যাচ্ছে তাবং আত্মার দেহ-নিক্ষেপ-সন্তার মতবাদ গ্রহণ করাই যান্তিয়ার। মাস্তিষ্কটি একটি যন্তা, এর মধ্যে দিয়ে আত্মার শান্তর বহিঃপ্রকাশ—এ'কথা মানলে দ্বিতীয় সন্তার স্ববিষ্ট্র ব্যাপার ভালো ক'রে ব্যাখ্যা করতে পারা যায়।

মৃত্যুর পর কোন-কোন লোক বন্ধকে দেখা দিয়েছেন এমন দৃষ্টাস্তও আছে । ভারতে, য়ুরোপে, সবদেশেই এমন হয়েছে। সন্তঃন-সন্তাতদের রক্ষণাবেক্ষণে অথবা অপর কোন সংবাদ দেবার জন্যই ঐরকম আর্বিভবি হ'তে দেখা য়য়। এর অভিজ্ঞতা সন্তয় করবার জন্যে প্রেততাত্তিকসংসদে যাবার দরকার হয়না। অনেকের ব্যক্তিগত জীবনে নিজের বাড়ীতে এমন ব্যাপার হতে শোনা য়য়। আর সে-সব ব্যাপার পরীক্ষা করে দেখা হয়নি এমন নয়।

অনেক প্রেতাহরায়কসংসদে এই পারলোকিক আত্মার আগমন বিষয়ে অনেক জালিয়াতী থাকে। বহু জালিয়াৎ এই নিয়ে ধরা পড়েছে বহু জায়গায়। এই ব্যাপার্টিকে অনেকে টাকা রোজগার করবার ফলনী হিসাবে নিয়েছেন।

ভারতে হিন্দ্রো সাধারণতঃ পেশাদার মিডিয়ামে বিশ্বাস করেন না। অভিমত হচ্ছে টাকা নিয়ে এ'সব করা গহিত। কোরী প্রেভাম্বাদের নিয়ে খেলা ক'রে অর্থোপার্জন করা একটা অন্যায় কাজ। এখন বে সমস্ত প্রেভাম্বারা ভোমাদের কাছে আসে ভাদের উপলক্ষ্য করে কেনই বা ভোমার জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা করো? আমাদের মনে হয় সাধারণ ভিক্ষাজীবী ফকিরেরাই ঐসব কাজ করে। যদিও অনেক অনেক মিডিয়ামের জাল-জালিয়াতী ধরা পড়েছে এবং অনেক প্রেভাম্বার আবিভবিটাও নিছক ঐক্যুজালিক খেলা বলে জানা গেছে ভাহলেও এ'কথা ঠিক ষে ঐ সব মিধ্যা প্রভারণার জন্য মরণের পরে দেহাভিরিক্ত যে আত্মার অস্তিতত্ব থাকে ভা অস্বীকার করা যাবে না।

এখন প্রশ্নটি হচ্ছে, মরণের পর আত্মা ব'লে যদি কোন জিনিস থাকেই তাহলে সে তার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে কি? বেদান্তদর্শন বলে, হ'্যা, তা পারে। যে-সব পাশ্চাত্য দার্শনিক বলেন, হিন্দর্থমের উচ্চতম আদর্শ হল আত্মার বিল্লেশ্ড-সাধন তারা হিন্দর্থমের কিছু জানেন বলে মনে করা চলে না। ঐ সব উত্তি থেকে তাদের অক্ততাই প্রমাণিত হয়। মনে হয়, ঐ লাশনিকেরা খ্রীণ্টান মিশনারীদের কাছ থেকে ঐ-রকম ধারণা পেয়েছেন। আর খ্রীণ্টান মিশনারীরা তো একমায় নিজেদের ধর্মে ছাড়া কোথাও কিছু ভাল দেখতে পান না। কিছু হিন্দর্শাস্থ্য যদি অভিনিবেশ করে পড়া যায় তাহলে দেখা যাবে কোথাও মৃত্যুর পর আত্মার ধ্বংসের কথা নেই। বরং ঠিক তার বিপরীত মতটিই পাওয়া যাবে: আত্মা হচ্ছে অনস্ত ও অমর। ভগবদ্গীতায় আছে ঃ

"মানুষ্কের আত্মা অবিনাশী; অস্টের স্বারা একে ছেদন করা বার না,

আগ্ননে একে পোড়ান যায় না ; বাতাস একে শ্নিকরে ফেলতে পারে না ; আর জলেও একে ভেজানো যায় না"।

"একে (আন্বাকে) বিনি হস্তা বা হত মনে করেন তিনি জ্বানেন না বে, - জান্ধা হত্যা করেও না, হতও হয় না"। ব

র্যাল্ক্ ওরাতে এমারসন ভগকাগীতা প'ড়ে এই স্লোকটির একটি। রক্ষা নামে পদ্যান্বাদ করেছিলেন ইংরাজীতে —

> আত্মাকে বে হস্তা কিংবা হত মনে করে, জানে না সে ভালভাবে স্ক্লোতন্ত্র কিবা। আত্মা কিন্তু হস্তা কিংবা হত নন কভ্ন, জীবরূপে আসে বার অখন্ড স্বরূপে।।

আত্মার বৈশিষ্ট্য রক্ষা সম্পর্কে বেদান্ত বলে,প্রত্যেক আত্মাই পার্থিব জীবনে জব্ধিত সকল অভিজ্ঞতা, সংস্কার ও ধারণা সংগে নিয়ে বায়। মন, বৃদ্ধিইন্দ্রিয়ন্ত্রানও আত্মার সংগে সংগে থাকে এবং সে বা চিন্তা ও কর্ম করে তাদের সমস্ত ফলই সংস্কারের আকারে সংগে নিয়ে বায়।

হিন্দ্রদের অন্ত্যেস্টিকিয়ার মন্দ্রগর্মিল ব্রুলে পেখা বাবে বে, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ তাঁর নামে প্রার্থনা ও সংকাজ করেন তাঁর সদ্গতি লাভের জন্য, কেননা তাঁরা বিশ্বাস করেন যে মৃতের উদ্দেশ্যে বা নামে সকল-কিছু সচিত্তা প্রার্থনা ও সংকর্ম বিদেহীদের পরলোকে সাহায্য করে। হিন্দ্রেরা বিশ্বাস করেন বাদ মৃত আত্মাদের কল্যাণ-কামনা না ক'রে কেবল নিজেলের স্বার্থ ও কোত্ত্বল চরিতার্থের জন্যই স্মরণ ও আহ্মান করি, তা'হলে তালের পার্থিব পরিত্যক্ত দেহটিতে ও নির্দিশ্য একটি ব্যক্তিছে আবন্ধ থাকার জন্যই তাদের বাধ্য করা ছবে। ব্যক্তিসন্তা বা ব্যক্তিশ্ব শরীরের সংগেই জড়িত থাকে।

প্রত্যেক জন্মেই বিশেষ পরিবেশ অনুসারে আমাদের এক একটা ব্যক্তিষ্ক গড়ে ওঠে। কোন আত্মাকে যদি তার একটি বিশেষ ব্যক্তিষ্ক ও <sup>1</sup>পরিবেশের গশ্ভির মধ্যে আটকে রাখা হয় তো তার আর উধর্বগতি হয় না। সেজন্যই

- १। य এবং বেন্তি হন্তারং ঘটকেবং মন্ততে হত্তন্।
   উল্লোকে বিশানীতে। নারং হন্তি ব হন্ততে।
   —গীতা ২।১৯

পরলোকগত আত্মাকে আমাদের পার্খিব জগতে টেনে আনা উচিত নয়, বরং তাঁর উন্দেশ্যে ভাল কাজ ক'রে তাঁর উধর্নগতির সাহাষ্য করা উচিত ।

বৈদিক যুগের লেখকেরাও যে প্রেতলোকে বিশ্বাস করতেন তা জানা যায়। তাঁদের লেখাতেই পিত্লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। যম সেখানের রাজা ও শাসক। মানুষের মধ্যে তিনিই নাকি প্রথমে সেখানে গিয়েছিলেন, গিয়ে তিনিই সেখানকার রাজা হন।

হিন্দুরা স্বর্গসিত্তা বিশ্বাস করেন, কিন্তু যথার্থ কোন নরক আছে ব'লে স্বীকার করেন না । তবে হিন্দুর স্বর্গ খ্রীণ্টান কিংবা মুসলমানের স্বর্গ হ'তে ভিন্ন । হিন্দুরা মনে করেন, স্বর্গ এমন একটি জারগা যেখানে মূত ব্যক্তিরা তাদের প্রণ্যকর্মের ফল ভোগ করতে যান । সেখানে গিয়ে তারা কিছুকাল থাকেন, যতকাল প্রণ্যকর্মের ক্ষয় না হচ্চে ততকাল । সে প্রণ্যফলভোগ শেষ হ'লে আবার তারা মর্তো ফিরে আসেন । খ্রীণ্টান, মুসলমান ও জোরোরণ্ডীয়রা স্বর্গকে ইন্দ্রিয়স্থের পরমরমণীয় স্থান বলে মনে করেন, সেখানে আমোদ-প্রমোদ নাকি অফ্রুরন্ত । হিন্দুদের মতে, ঐ অবস্থা চরমকাম্য নয় । তারা বলেন, সেই সমস্ত স্বর্গীয় আমোদ-আফ্লাদও কিছুকাল স্থায়ী হয়, তারপর সে-সবেরও ক্ষয় আছে । মনে কর্ন—কোন প্রতাত্মা একলক্ষ বছর বা এক যুগ স্বর্গে ভোগ করলে, কিন্তু সেই লক্ষ বছরও অনন্তকালের ত্লানায় কম সময় । তাই হিন্দুরা বলেন, স্বর্গের ফলভোগ শেষ হলে আত্মাকে আবার জন্ম নিতে হয়, হয় এখানে —নয় তো অন্য কোথায় । আত্মার ভাব ও প্রকৃতি অনুসারে সে-সব গতি নির্ধারিত হয় । গীতায় বলা হয়েছে—

'স্বর্গাই হোক অথবা যে-কোন লোকই হোক সেখান থেকে আত্মাকে ফিরে আসতে হবেই'। <sup>১০</sup> এর কারণ হচ্ছে এই যে, এ' সবই সমুখময় জগতের বিষয়, সমুতরাং পরিবর্তানশীল। যিনি সত্যকে উপলম্থি করেন তিনি এই পরিবর্তানশীল বিশ্বের উধেরি গমন করেন।

পারস্যবাসীরা বিশ্বাস করতেন, মৃত্যুর তিন দিন পরে আত্মা স্বর্গে কিংবা নরকে যায় আপন-আপন ভাবনা কামনা, ও ক্রিয়াকর্ম অনুসারে।

৮। কিন্তু প্রাণে বা গৌরাণিক সাহিত্যে নরকের বিভীবিকামর বর্ণনা পাওয়া বায়, অনিষ্ঠ ও অকল্যাণকারীদের নরক ভোগ করতে হয়। বৌশ্বনাহিত্যেও নরকের কথা আছে।

 <sup>।</sup> তে তং ভুকুা কালোকং বিশালং
কীলে পূলাে মর্জালোকং বিশক্তি।

শীতা ২০২১

১০। শীতা দা১০

মঃ পাঃ---২

পারস্যবাসীদের এই ধারণা ইহুদী ও খানিটানরা নিরেছিল। প্রাচীন হিত্র সম্প্রদার মরণোত্তর জীরন—কি মৃত্যার বিষয় নিরে মাথা ঘামান নি। তাদের বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বর মানা্বের নাসিকার ভেতর দিয়ে প্রাণবার্য দিয়ে দেন এবং সেই প্রাণবার্য যেমন জিহোবার কাছ থেকে এনেছে তেমনি তার কাছেই আবার ফিরে যায়। প্রত্যেক প্রাণীর প্রাণবার্ত সেখান থেকে এসেছে, সেই কারণে ফিরে যায়। মানা্বের ক্ষেত্রে যেমন, অপর তির্য ক প্রাণীদের ক্ষেত্রেও তাই। এই প্রাণবার্যকে তারা বলেন নিকেশ্রণ, 'রুআক্র' অথবা 'নেশামা'।

মিশরীররা আত্মার শ্বিতীর সন্তাকে ছারার মতো ব'লে মনে করতেন। তাঁদের মতে, বতদিন দেহ থাকে ততদিনই সেই ছারা থাকে। এ'থেকে দেহকে রক্ষা ক'রে 'মমি' ক'রে রাখার ধারণা ও প্রথা এসেছিল। তাঁদের বিশ্বাস ছিল বে, দেহের কোন অংশে যদি ক্ষত হয় তো শ্বিতীর সন্তা অর্থাৎ বিদেহী আত্মারও সেই অংশে ক্ষত হবে। ছাই আত্মাকে অক্ষত রাখার জন্যে তাঁরা দেহকে ক্ষতবিহীন ক'রে রাখতেন নাট হতে দিতেন না।

हानफीशाबाजीता मान त्यत्र न्विजीय-जखात्र विश्वाज क्वरूक्त । प्राप्ट नेके द्वार শেলে আত্মও নন্ট হরে যাবে—এই ছিল তাদের ধারণা। তাঁরা মতদেহের প্रमद्भक्तीयन वा প्रमद्भाग श्रजीका क'रत थाकरलन । अस्मक थ्राविधासत्रल अहे রকমই বিশ্বাস আছে। এই বিশ্বাস থেকেই এদের মধ্যে দেহকে ভেষজ স্বারা অন্যলেপন ক'রে কবর দেবার প্রথার উদ্ভব হয়েছে । কোন কোন খ্রীষ্টান এখনো কিবাস করেন, মৃত্যার পর দেহের পুনেরখোন হবে। তাঁদের বিশ্বাস—আত্মা অনন্ত কাল থাকবে, যদিও এর জন্ম বা আরম্ভ একদিন হয়েছে। আত্মার জন্ম-সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদের সংস্কার এই যে, পরমেশ্বর প্রত্যেক আত্মাকে জন্মের সময় নত্রন ক'রে সূখি করেন। কিন্তু হিন্দুদের মতে হচ্ছে, যার জন্ম আছে তা অনন্তকাল থাকতে পারেন না, তার শেষও হ'তে হবে। আত্মাকে ঈশ্বর বা অপর कान प्रवेश मृष्टि क्रिन, हिन्मुता बक्था भारतन ना । बहे आया अब अर्थार জ্মহীন, নিত্য, শাশ্বত। হিন্দুদের মতে, মৃত্যুতে আত্মার ধর্ণ হয় না : ভাঁদের মরণের অর্থ দেহান্তরপ্রাণ্ডি। এই মৃত্যু জীবনের নিত্যসহচর। পরিবর্তন বা রপোন্তর ছাড়া পার্থিব জীবন সম্ভব নয়। প্রতিদিনই কোন-না-কোন রক্ষের পরিবর্তন বা মরণ ঘটছেই। প্রতি সাত বছরে দেহের প্রতিটি কণিকার পরিবর্তন হ'য়ে নত্তন স্থি হয়।

ज्याभिक हाम्रीन वर्तनः "मतीत्रज्य मान्यस्य कीवन-अन्वरम्य व्यंकथा वर्तन

তার অর্থ স্থাভীর এবং তার ত্লেনায় রোমীয় কবির ব্যাখ্যায় দৈন্য দেখা যায়। জীবন ও সন্তা কি মহীরহে, কি পতঙ্গ, কি মান্য যে কোন রূপই নিক না তার আদিরপেকে শৃথে যে শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হতেই হয়, এর খনিজ এবং প্রাণহীন উপাদানগ্যলির মধ্যে মিশে যেতে হয় তাই নয়, একে সর্বদাই মরতে হয়"। কথাটা বিপরীত শোনাবে—তব্ বলতে হয় যে, মরে না পাল্টালে জীবন বাঁচতে পারে না।

দেহের প্রতিটি কণিকার পরিবর্তন হলেও আমরা বে'চে থাকি. আমাদের জীবনধারার বিচ্ছেদ ঘটে না । শৈশব হতে বার্ধক্য অর্বাধ আমাদের আমিদ্ববোধ किश्वा न्वतः एभत कान विनक्षण मध्यपेन इत्र ना। आभिष्ववायत्र अरे य অবিচ্ছিন্নতা—একে পদার্থতত্ব কি রসায়নবিদ্যার নিয়ম-অনুসারে ব্যাখ্যা করা यात ना । त्वनास्त्रमर्भातन मर्फ, हिसा, जन्मसूचि वा वृक्षि यान्तिक वा আণবিক গতির ফলে উৎপন্ন হতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে— গতি গতির সৃষ্টি করে। তা যদি হয় তো দেহের আনবিক গতি কেমন ক'রে চৈতন্য স.ष्টি করবে! নিশ্চয়ই কোন উচ্চতর শক্তির কল্যানে তা সম্ভব হয়। **এই শন্তিকেই তো** সাধারণ ভাষায় *বলে* 'আত্মা'। দেহের আণ্যিক বা রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রভাব আত্মার ওপর পড়ে না। এই আত্মাই সে-সব পরিবর্তানের কারণ। আত্মার কোন রূপান্তর বা মৃত্যে নেই। এই আত্মাই চেতনার অবিচ্ছিন্নতা এবং ব্যক্তিত্ববোধের মূল। প্রতি সাত বছরের পরিবর্তনের পরও আমরা যেমন ব্যক্তিত্ব নিয়ে বে<sup>\*</sup>চে থাকি তেমনি অন্তিম রূপান্তরের (মৃত্যুর) পরও ব্যক্তিম নিয়ে বে°চে থাকব। গীতায় আছে, জীবংকালে শৈশব, যৌবন ও পরিণত দেহের র পান্তরের পরও আমরা যেমন বে'চে থাকি আমাদের বিশিষ্ট সত্তা নিয়ে মরণের পর তেমনি অনন্তকাল বে'চে থাকব আমাদের ব্যান্তিত নিয়ে।১১

<sup>&</sup>gt;>। দেহিনোইশিন বধা দেহে কৌমারং যৌবনং জর। তথা দেহান্তরপ্রান্তিনীরতত্ত ন মুহতি। —গীতা ২।১৩

## তৃতীয় অধ্যায়

## ॥ মৃত্যু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অভিমত ॥

**এখনকার এই বস্তুতান্ত্রিক যুগে অতিঅল্প লোকই মৃত্যুসম্বন্ধে চিন্তা** করে। ঠিক বন্ধা বলতে গেলে, ভারা চিন্তা করতে কাতর। মরণের পর কি হবে সে-বিষয়ে তারা কোন পরোয়াই করে না। জীবনের যা-কিছ্ব স্কবিধা ও প্রাপ্য তা নিয়ে সব সূখে তারা ভোগ করতে চায়, প্থিবীর যা-কিছু সূখ তারা ভোগ করতে চায়, প্রত্যেক জিনিষের সদ্ব্যবহার করতে চায় এবং তারা এ'কথা নিশ্চর করে জানে যে, মৃত্যুকে ফ<sup>\*</sup>াকি দিয়ে অনস্তকাল তারা জীবনে বাঁচতে পারবে না। এ'কথা সত্য যে, পৃথিবীর দ্'শো কোটি লোকের মধ্যে অন্তত চার কোটি লোক প্রতি বছর দেহত্যাগ করছে, ফলে দশ লক্ষ্ণ টন মান,ষের মাংস, হাড ও রক্ত পরিত্যক্ত বস্ত হিসাবে ফেলে দেওয়া বা নম্ট করা হচ্ছে। বিগত বিশ্বযুদ্ধে যে কত লোক মরেছে তার ইয়তা নেই। কিন্তু এসব যেন আমাদের তেমন গায়ে লাগে না। আমাদের যে মরতে হবে, এ-কথাই যেন ভাবনায় আসে না। মৃত্যু জীবনের সবচেয়ে গভীর ও প্রধান রহস্যের বিষয় হলেও এর সমাধানের জন্য আধুনিক মানুষের তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। এমনকি খ্রীষ্টানরাও গত শতাব্দীতে এ বিষয়ে যেমন আগ্রহ দেখাতেন, এখন আর তেমনটি দেখান না। তাঁরা বরং সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবেন, তব্ এ' সম্বন্ধে ভাববেন না । তাদের হাতে শত শত লোকের মৃত্যু হলেও এ যুগের চিকিৎসকরা মৃত্যুরহস্য ভেদ করতে পারেন না, তাঁরা শুখু জীবনে আমোদ-আহ্লাদ ভোগ করবার জন্যে যা-কিছু পারেন যোগাড় করেন।

হিন্দর্দের প্রাচীনতম মহাকাব্য মহাভারতে একটি চমংকার প্রশ্ন পাওয়া যায়। প্রাচীনকালের বহু মনীবীকে ঐ প্রশ্নটি করা হয়। উত্তর অনেক রকমই হরেছিল, কিন্তু সেগর্নলি তেমন মনোমত হয়নি। য্রিধিন্টির যে উত্তরটি দিয়েছিল, সেইটিই গৃহীত হয়েছিল। সেটি হচ্ছে—

নিত্য দিনই মান্য ও জীবজন্তু মারা ষাচ্ছে, কিন্তু তব্ মান্য মৃত্যুর বিষয়

ভাবে না, তার ধারণা—তার কখনো মরণ হ'বে না। এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হ'তে পারে ?'<sup>১</sup>

প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এই উত্তরটি দেওয়া হয়েছে। তব্ব এর সত্যতা অব্যাহত রয়েছে আজও। যদিও আমাদের চোখের সামনে দিয়ে মৃতদেহ শ্মশানে দাহ অথবা কবরে সমাহিত করার জন্য নেওয়া হয়, তব্বও আমরা মৃত্যুর কথা চিস্তা করি না।

আখ্যানিক বা পৌরাণিক বিশ্বাস শ্বারা যে মরণের রহস্যভেদ হচ্ছে তা আমরা বলছি না, অথচ এই বিশ্বাস চলে এসেছে সমুপ্রাচীন কাল থেকে। ইহুদী, খ্রীন্টান, পাশাঁ এবং মুসলমানদের শাস্ত্রে মৃত্যু যে কি জিনিস তা বলেনি। তবে এদের কারো-কারো ধর্মগ্রন্থে দেখা যায়, ঈশ্বর আদিম-মানবকে কভকগ্নলি আদেশ ও পরামশাঁ দিরেছিলেন, যেমন তাঁকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আদিম-মানব সে আদেশ পালন না করায় ঈশ্বর তাঁকে শাপ দিয়েছিলেন, তারই ফলে প্থিবীতে মৃত্যু দেখা দিয়েছিল। জেনেসিসে আছে: "এই কাননের ষেকোন গাছের ফল যথেছা পাড়ো, কিন্তু এই সং অসং জ্ঞানের গাছের ফল খাবে না। যেদিন এই গাছের ফল খাবে সেদিন তোমার মৃত্যু হবে নিশ্চিত্র ।"

অবশ্য আদম যে দিনে প্রলাশ্ব হয়ে ফল খেল সেই দিনই মরে নি, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল পরে, কিন্তু তথন তাকে এই আদেশ না মানার ফল পেতে হয়েছিল। এথকে বোঝা যায়, ঈশ্বর প্রথমে মান্যকে মরণ দিতে চান নি, কিন্তু শায়তানের দ্খোমির ফলেই প্থিবীতে মরণের উভ্তব হ'ল—যাঁরা এই মতকে নির্দিষ্ট ও গ্রাভাবিক বলে বিশ্বাস করেন তাঁরা মরণ-বিষয়ে তাই আর বেশি চিন্তা করেন না। এটাকে একটি নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় ব্যাপার বলে তাঁরা মনে করছেন, তাই তাঁরা আর এর সমাধানে তংপর নন।

মরণের কারণ-বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অনেক সত্য ও জ্ঞান আবিস্কৃত হয়েছে, যে'গ্রালি জেনেসিস-রচয়িতা ও বিভিন্ন জাতির প্রাচীন ধর্ম'গ্রন্থলেথকদের জানা ছিল না।

তথাকখিত বিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান কতগুলি বাস্তব পদার্থ ও ক্রিয়াশন্তির

শংকাহানি ভূতানি গছতি যম মন্দিরম্।
 লবাছিরখনিক্তি কিমান্চর্যতঃপরম্ ।—মহাভারত

২ ৷ *ভোনে*সিস ১৷১৬-১৭

বিকাশ ছাড়া বৃদ্ধি, মন, আত্মা ব'লে স্বতন্য ক্ষত্যু স্বীকার করে না এবং স্বীকারও করে না যে, জড়শন্তি ও রাসায়নিক ক্লিয়া-নিয়ন্ত্রিত জড়পদার্থ থেকে আত্মা আলাদা কিছু। তার মানে মৃত্যু অথে জীবনের সমাণিত। এই মরণ সকলেরই অনিবার্য পরিণাম। কিছু বৈজ্ঞানিকেরা এই মরণবিষয়ে বিশেষ-কিছু জানেন না ব'লে এর বিশদ ব্যাখ্যা তাঁরা করতে পারেন নি, অথচ তাঁরা বলেন, দেহযন্ত্রের বিশেষ দরকারী অংশগৃহলি ক্ষয়ে গেলেই সমণ্ড যল্টি বিকল হয়ে পড়ে। হৃদযক্র, শ্বাস্থল, মণ্ডিস্ক—এ'গৃহলি দেহের প্রধান অংশ। কোন অস্থ্ বা আকস্মিক ব্যাপারে এই প্রধান কেন্দ্রের যেকোন একটির মৃত্যু হ'লে সমগ্র শরীরের ফ্রটি বন্ধ হয়।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে, সচেতন, জীবনের মরণ হলেই কি দেহের যন্ত্র বা অংশগ্রলি সব বিকল হয়ে যায়? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কিন্তু বিজ্ঞানের মতে, দেহের মরণ হবার সংগে সংগেই যে'সব অংশগ্রনি বিকল বা নিজীব হয়ে যায়—তা নয়। একটি মরগীর মাথা কেটে ফেলে তার হন যন্ত বার ক'রে দেখলে দেখা যাবে. মরণের পরও অনেকক্ষণ সেটা বে'চে আছে। রক্ফেলার ইন স্টিটিউটে একটি মরেগীর হৃদ্যন্তকে আট বছর ধরে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল, আর সেটি স্বাভাবিকভাবেই আপন ক্রিয়া ক'রে চলেছিল। এ'থেকে বোঝা যায়, দেহের অংশগ্রনির স্বতন্ত্র সত্তা আছে, দেহের মৃত্যুর পরও সেগ্রনি বে'চে থাকতে পারে। এ'ভাবে দেখানো যেতে পারে, দেহের জীবকোষ এবং টিশুগুলিরও স্বকীয় প্রাণ আছে। ব্যক্তির মৃত্যু হলেও তার সত্তা থেকে যায়। আধ্বনিক বিজ্ঞানের মতে, মৃত্যু দু'রকমের আছে: এক হ'ল সচেতন প্রাণের মৃত্যু, আর দ্বিতীয় কোষিক জীবনের মৃত্যু। তবে একটি অপরটীর ওপর নির্ভারশীল নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রাণশক্তির বিরতি কখনই হয় না। কিন্তু क्रफ़्रिक्कान वनएक भारत ना रक्सन क'रत धरे रकाव ७ किम्रुग्रीन रव'रह थारक। এই বিজ্ঞান সমত্ত অভিব্যক্তি বিরাটশন্তি বা প্রকৃতি (nature) থেকে ভিন্ন প্রাণশন্তিতে বিশ্বাস করে না বলেই তা বলতে পারে না। এই বিজ্ঞান বরং মনে করে, দেহের অনুকণাগুলির রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই ঐ প্রাণশক্তির আবিভবি হয়। এ'ছাড়া ব্রুড়বিজ্ঞান আর কিছু বলতে পারে না।

হার্বার্ড মেডিক্যাল কলেন্ডের অধ্যাপক চার্লস মাইনট 'শুড-এজ তথাছ' এয়াণ্ড ডেথ' নামক প্রশতকে লিখেছেন ঃ

"দৈহিক উপাদানসমূহের স্বভন্তীকরণের অনিবার্য পরিণাম হ'ল মৃত্যু।

দেহের কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশের নিষ্প্রাণতা ঘটলে সারা দেহ প্রাণহীন হয়। কখনো মস্তিকের, কখনো হদয়ের, কখনো বা অপর কোনো আভ্যান্তরিক বলের এমন জৈবকোষিক রূপান্তর ঘটে যে, সেটি আর নিজের কাজ করতে পারে না, তার ফলে দেহফলুটি বিকল হয়ে যায়। এই হ'ল মৃত্যুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। কিন্তু এতে মৃত্যুর রহস্যভেদ ও পবিত্রতার হানি একট্যুও হয় না। এখনো আমরা বলতে পারি না জীবন কি। মৃত্যুসম্বন্ধে তো একেবারে কিছুই বলতে পারি না।

স্তরাং দেখা যাচ্ছে, জড়বিজ্ঞানের সাহাযো মরণ-বিষয়ে কোন স্পণ্ট জ্ঞানই পাওয়া যায় না। এই বিজ্ঞান মৃত্যুর কারণ আবিষ্কার করবার চেন্টা ও তার লক্ষণ বর্ণনা করে মাত্র! বিজ্ঞানের মতে, মরণের প্রকৃত লক্ষণ নির্পেণ করা খবই কঠিন। নাড়ী ও হুদ্যণেত্র নিদ্ধিয়তা, শ্বাসবদ্ধ প্রভৃতি যে সব লক্ষণকে আমরা মৃত্যুর নিদর্শন ব'লে মনে করি, আসলে কিন্তু তা নয়। কারণ, অনেক সময় দেখা যায়, অনেকক্ষণ ধরে হুদয়ন্ত্র ও শ্বাস বন্ধ হয়ে থাকার পরও আবার মান্ব উন্জীবিত হ'য়ে উঠছে। অনেক ক্ষেত্রে মান্বের হুদ্যন্তিয়য় বন্ধ থেকেছে আটচলিলশ ঘণ্টা পর্যস্ত তব্ব তার পরও মান্বেকে বে চে উঠতে দেখা গেছে।

কিন্তু আবার ভিন্ন ব্যাপারও দেখা গেছে যেখানে মান্যকে একটি বন্ধ বারের মধ্যে চিল্লশ দিন ধরে সমাহিত অবস্থায় রাখা হয়েছে ও তারপর তাকে জীবন্ত বার ক'রে আনা হয়েছে। স্তরাং মৃত্যুর যথার্থ বা চরমচিহ্ন যে কি তা বলা স্কঠিন। বিজ্ঞানের মতে, পচন ও গলন ছাড়া শরীরের মৃত্যুর লক্ষণ আর অন্য-কিছ্ নয়। এ'থেকে প্রমাণ হয় যে, মান্যকে মৃত্যুর সংগে সংগেই মাটিতে কবর দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য এ' ধরণের অপরিণত সময়ে কবর দেওয়ার নিদর্শ নের উল্লেখ প্রতি বংসর চিকিংসা-শাস্ত্রীয় পত্রিকায় পাওয়া যায়, আর সে'জনাই ইউরোপের কোন কোন দেশে আইন প্রবর্তন করা হয়েছে যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কেছ মৃতদেহটিকে কবর দিতে পারবে না, শরীরে পচন আরম্ভ হ'লে তবে কবর দেওয়া বিহিত। অনেককে সংগে সংগে কবর দেওয়ার জন্য অসময়ে মৃত্যু বরণ করতে দেখা গেছে। স্তরাং মৃত্যু হ'লে সংগে সংগে মৃতদেহকে কবর দেওয়া উচিত নয়। মিশরে মমিকরণের ইতিহাসে দেখা গেছে, অনেককে অপরিণত সময়ে মিম করার জন্য হারেছে, তারা হয়তো আরো অনেকদিন বেন্টে থাকতে পারতো।

২৪ মরণের পারে

আজকালও দেখা যাঁচ্ছে, অনেক ব্যক্তি মহিছ'ত কি অচৈতন্য হয়েছে, কিন্তু লোকে তাদের মৃত বলে জ্ঞান করেছে।

আব্রেশ, বিভারতা ও তন্ময়তা-অবন্থাকেও মরণের মতো মনে হয়। কিন্তু ওই রকম অবন্থায় আত্মার কি হয়? বিজ্ঞান তো এ' বিষয়ে কিছু বলতে পারে না। কোন-কোন লোক নিজাঁব অবন্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকতে পারে। কেউ কেউ ইচ্ছা শক্তির শ্বারা হৃদ্দশেদন বন্ধ করতে পারে। আমেরিকায় একজন হিন্দুযোগসাধকের সংগে আমার পরিচয় হয়েছিল, তিনি ইচ্ছাশক্তির শ্বারা হৃদকশ্পন বন্ধ করলে চিকিংসকেরা তাঁকে পরীক্ষা ক'রে দেখতেন সত্যই তাঁর ফুসফুসের ক্রিয়া থাকত না। চিকিংসকেরা হতভন্ব হয়ে যেতেন এবং এ-রকম কিভাবে সম্ভব হতে পারে, সে-সন্বন্ধে সেই হিন্দুযোগীকৈ নানা রকম প্রশ্ন করতেন। আসলে এটা সম্ভব, কেননা হৃদস্পন্দনও মানুষের ইচ্ছার আজ্ঞাবহ, মানুষমাত্রেই তার ইন্দ্রিয়ের কাজগুলোকে ইচ্ছান্নসারে নিয়ন্থিত করতে পারে। তবে আধ্বনিক জড়বিজ্ঞান এ'সবের কোন উত্তর দিতে পারে না—কেমন ক'রে তা হতে পারে।

প্রাচীন ব্যাবিলনে মৃতশরীরকে সংরক্ষণ করার যে প্রথা আছে সেটি খ্রীণ্টপূর্ব যুগ থেকে চলে এসেছে এবং এখনো পূথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশেই ওই প্রথা অনুসূত হয়ে আসছে। ভেতরে ও বাইরে ঔষধ প্রয়োগ ও বিভিন্ন আছোদন দিয়ে মৃতদেহকে কবর দেওয়া প্রথাটির পেছনে এক অলৌকিক বিশ্বাস আছে—মৃত্যুর পর শরীরে আবার প্রাণ ফিরে আসে ও সেই শরীর স্বর্গে গমন করে, কিন্তু শরীর থেকে প্রাণ যদি একবার নির্গত হয় ও শরীরে পচন আরম্ভ হয় তাহলে কবর থেকে উঠে শরীর আবার যাবে কোথা ? 'মৃত্যুর পর শরীর যে স্বর্গে উঠে যায়' এই মতবাদটি বিজ্ঞান মোটেই বিশ্বাস করে না, বরং বলে—অসম্ভব কিন্তু তব্ও কয়েক শ্রেণীর লোক ঐ জীর্ণ বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে থাকে ও ভাবে যে, তাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়ন্বজনের আত্মা পাথিবি শরীর নিয়ে মৃত্যুর পর কবর থেকে উঠে যায়।

ম্তশরীরের সংকার করার উৎকৃষ্ট রীতি হলো আগনে পোড়ানো, এবং এটা স্বাস্থ্যকরও। অর্থাৎ আমার বলার উদ্দেশ্য যে মৃতদেহকে অণিনসংকার করাটা বেমন স্বাস্থ্যের দিক থেকে কল্যাশকর, তেমনি মান্ধের পক্ষেও নিরাশদ। কবর দেওরার অর্থাই মৃতদেহকে পচিরে নণ্ট করা অঞ্চ সেটা হতে দেওরা আমাদের পক্ষে কি উচিত ? এর চেরে বরং যে পাঁচটি ভাতের (ক্ষিতি, অপঃ প্রভাতির) সমবারে জড়শরীর স্থিত হয়েছে তাতে তাকে মিশে যেতে দেওরা উচিত।

অণিনসংকারপ্রথা ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। বেদেও এ-প্রথার উল্লেখ পাইত এবং সেখানে অনেক জারগার অণিনসংকারেরই (ক্রিমেশন্ ) বরং বেশী প্রশংসা করা হয়েছে। তবে হিন্দু ছাড়া অন্যান্য জাতিদের ভেতর কবর দেওয়ার বা ঔষধ প্রভাতির সাহায্যে মৃতদেহকে সতেজ রাখার প্রথাকে স্বীকার করা হয়েছে। সে'সব জাতির ধারণা যে, মরণের পর মৃত-আত্মা পরিশেষে সেই শরীরে ফিরে আসে। মিশরবাসীদের ভেতর এ-ধরনের বিশ্বাস প্রবল ছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, শরীরটাকে পচতে না দিয়ে যদি ঠিকভাবে রক্ষা করা যায় তবে আত্মা আবার সেই দেহেই বসবাস করার জন্যে ফিরে আসে, আর শরীরের কোন অংশ যদি নন্ট হয়ে যায় তাহলে আত্মার শরীরেও সেই অংশ বিকৃত হয়। তাদের বদ্ধমূল ধারণা যে স্থলেশরীর-অনুযায়ী আত্মার গড়ন ও আকৃতি হয়।

ভারতবর্ষে হিন্দ্রো আত্মার অস্তিছে বিশ্বাস করেন, তবে একথাও তাঁরা সংগে সংগে স্বীকার করেন যে, স্থলেশরীরের তিনি দাস বা অধীন নন, আত্মা সম্পূর্ণ দেহাতিরিস্ত, স্বাধীন ও মৃত্যুহীন। ভারতের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্কী সেজন্য মিশরবাসী ও অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের চেয়ে ভিন্ন। হিন্দ্দের দ্যেবিশ্বাস যে, দেহকে ত্যাগ করেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে, স্থ্লেশরীরের নাশে বা স্থ্লেশরীরকে অফিনসংকার করলে আত্মার কোনদিন নাশ হয় না। এজন্যই হিন্দ্রা শরীরের অফিনসংকারপ্রথা স্বীকার করেন এবং তাঁদের চোখে এই রীতি স্বাস্থ্যকর ও বৈজ্ঞানিক।

আর এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আছেন বাঁরা মন ও বৃদ্ধিচেতনার সন্তা অস্বীকার করেন না তাঁদের মতে, মানুষের রোগ ও মরণের জন্য এই মন অনেকটা দায়ী।

০। বংখদের ১-ম বওলে অগ্নিদান বা মৃতদেহে অগ্নিসংকার ও অন্ত্রিধান বা কবর দেওরা
এই হ'রকম প্রথারই উল্লেখ আছে। অনেক 'সমর অর্থ'দক্ষ করেও কবর দেওরার প্রথা ছিল।
বংশবদের—১৪শ ১৮শ বওলগুলিতে পিতৃপুরুষ বম, অগ্নি, প্রভৃতির উল্লেখ্ড ৭২টি মন্ত্রের উল্লেখ
আছে। অশ্বেদের ১৬শ প্রক্রের 'মেনমরে বৈ দেহো মাহিশোচে' প্রভৃতি ১৪শ ক্ষে কবর দেওরার
উল্লেখ আছে। আবার সংশ্বদের ১৫ প্রক্রের "বে অগ্নিদক্ষ বে অন্ত্রিদক্ষ" প্রভৃতি ১৪শ ক্ষে অগ্নিসংকার
ও কবর এই উভর প্রথারই উল্লেখ পাওর। বার।

<sup>ে।</sup> এ' সকৰে পরিশিষ্টেও আলোচিত হয়েছে

२७ मतरात्र भारत

ডাঃ জন হাণ্টার নামে এক প্রখ্যাত মনস্তত্ববিদ্ ছিলেন। তাঁর প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন মনের শান্তকে। তবে মনের ক্রিয়াকে তিনি সংযত করতে পারতেন না, রাগ চেশে রাশার শান্তি তাঁর ছিল না। একবার সামান্য কারণে তাঁর অতিশর রাগ হয়, তার ফলে তিনি মারা যান। রাগ যে সংগো-সংগে মানুষের মৃত্যুর কারণ হ'ডে শারে তার ঐতিহাসিক উদাহরণ আছে। ফরাসী চিকিংসক ট্রটেলি (Tourtelle) দু'টি মহিলাকে দেখেছিলেন রাগের দর্ন মারা যেতে। অতিশয় ক্রোমে মানুষের হদ্যশ্বের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অন্প রাগেও মানুষের শ্ব থারাপ রোগ হতে পারে। মা যদি রাগত হয়ে শিশ্বকে স্তন পান করাল তো তার ফল বিষময় হয়। সেই রাগ শিশ্বর সারা দেহ-মনের ওপর কাজকরে। এটি বহুপরীক্ষিত সত্য।

ক্রোধ যেমন তার নাশক শন্তি দিয়েই দেহ-মনের ক্ষতি করে ও অনর্থ বাধার, ভরও তেমনি। 'আমরা ভরে মরে বাই' এ-প্রবাদের পিছনে অর্থ আছে। অতিরিক্ত ভরে মান্বের মৃত্যু হতে পারে, হৃদ্যন্তের ক্রিয়া এবং সংগে সংগে অন্যান্য ইন্দ্রিরের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া অন্য রিপ্তেও আছে, যেমন দ্শা ও শোক। শোকও দেহ-মনের অনেক অপকার করতে পারে। ভর, শোক প্রভৃতি থেকে বখন মরণ ঘটে তখন মনের শক্তিকে অস্বীকার করা যায় কেমন করে? মনের বিভিন্ন অবস্থার প্রভাব দেহের ওপর যদি এমন হ'তে পারে ভো মনকে সবচেরে শক্তিশালী বস্ত্য ব'লে স্বীকার করতে বাধে কিসে? তা হলেই দেখা বাছে, উদার ও বিচক্ষণ বিজ্ঞানীরা দেহের মধ্যে মনকে সবচেরে বিসমরকর শক্তি ব'লে মনে করেন, গোঁড়া বস্ত্রবাদীদের মতো ভারা নন।

ইতরপ্রাণীদের মরণের ভান করতে দেখা যায়। শেয়াল তাড়িত হয়ে পালাবার পথ না পেলে মাটিতে পড়ে গিয়ে মরণের ভান করে। অপর অনেক পশ্বদের মধ্যেও এই ভাব দেখা যায়। মন্ততা, মুর্ছা প্রভৃতিতেও মরণের অনুরূপে ভাব হ'তে দেখা যায়। এ', থেকে এই কথাটুকে বোঝা বিজেন মি বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় মন মরণের মতো ভাব স্থাতি করতে পারে । কিজানীয়া এ-থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন বে, মনের শান্তর স্বায়া মরণ ঘটানো যায়।

বিচ্ছিন্নতাই আনে মৃত্যু। প্রকৃতপক্ষে সচেতন আত্মার প্রাণশক্তি এবং মন ব'লে পদার্থ আছে। এই প্রাণশক্তির সাথে মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। মন কোন যশ্ব ছাড়া কাজ করতে পারে না। দেংকে মন সেই যশ্বরূপে তৈরী করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ হ'তে বস্ত্বব অণ্কণা সংগ্রহ কবে এবং সেগ্রালকে প্রাণশক্তি দিয়ে স্পন্দিত করে। প্রাণশক্তি যখন ক্ষীণ হয়ে আসে তখন মন তাকে সঞ্জীবিত ক'রে রাখবার চেণ্টা করে, তাতে সে অক্ষন হ'লে দেহের কোষ-টিশ্বেলির মৃত্যুর সংগে সংগে দেহের মৃত্যু হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, দেহের ভেতর দুটি মূল-উপাদান আছে: একটি মন, অপরটি প্রাণস্পন্দন, অথবা শরীরের কোয় ও পেশীসমূহের স্পন্দিত অবস্থা। এ'সকলের স্পন্দন কিন্তু মনের দ্বারা নিয়ণিত্রত হয়, মনই তার **প্রণটা ও নিয়স্তা**। দেহের সকল অংগ-প্রত্যংগের ক্রিয়ার পরিচালক এই মন। এক-একটি স্বতন্ত্র ক্রিয়া জীবন নয়। সকল অংগের ক্রিয়াসমূহের মধ্যে **একটা ছন্দ** ও সংগতি थाका हारे, छा ना रत्न कीवन थाकरा भारत ना। रकानशास रकान यन्त আল্গা হয়ে গিয়ে থাকলে এ'টে দিতে হবে, না হ'লে দেহযকটি ঠিকমত কাজ করবে না। কিন্তু এই মেরামতের কাজ করবে কে? আত্মসচেতন প্রাণশন্তি পারে সে'কাজ করতে। এই আত্মা বা ব্যক্তিমবোধী প্রাণসত্তাই সকল অঙ্গের ক্রিয়াসমূহের মধ্যে সংগতি রক্ষা ক'রে চলে। আত্মসচেতন প্রাণশন্তি অর্থে 'আমি'-বোধী আত্মাঃ 'আমি দেহ', 'আমি অমুক' ইত্যাদি। এই 'আমি'-বোধই সকল-কিছুকে এক বা সমবেত করতে পারে, তাদের সংহত করে এবং সমুহত বিচ্ছেদ্য অংশগ্রনির ভেতর একটা অবিচ্ছেদ্য স্পন্দন এনে পূর্ণসমুভা সূষ্টি করতে পারে, আর এই সংহতিই জীবন। একটি অকে শ্বায় একশোটি বাদ্যযন্ত্র থাকতে পারে। সেই একশোটি যন্ত্র পরিচালকের নির্দেশ না মেনে र्यान म्यजन्त्रভादि हलएं हाश जद वारमात्र मर्था मध्रीज मार्चि इद ना, বরং অসংগতিই আনবে: সেরকম শরীরের ফলুগুলি তাদের পরিচালকের দ্বারা নিয়ন্দিত না হয়ে যদি অসংগতি সূদ্টি করে তবে তা থেকে বিশু**ল্খলতা** আসে এবং কাজও তাতে কিছ, হয় না। এখন আমাদের দৈহিক ফলুগালের भींत्र**ानक कि. वा नियंखारे वा कि? तक्काभीन** विख्वान **এरे भींत्र**ानक्ति कथा इञ्चरका मानत्व ना, किन्नु छेमात्र विख्वानवः क्षि स्वीकात करत् अहे वावस्थाभक কর্তার কথা। মৃত্যুর সময়ে এই কর্তা ( আত্মা ) শারীরিক যদ্য থেকে নিচ্ছেকে মক্ত করে।

বিভারতা, তন্ময়তা ও আবেশের সময় আত্মা দেহে ছেড়ে যায়, কিন্তু দেহের বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিল্ল ক'রে যায় না। কাজেই এক ধরনের একটি সংযোগ বা বন্ধন থাকেই। প্রাণ বা প্রাণশন্তিই এই সংযোগ বা বন্ধন। সদ্যোজাত শিশনেসভানের দেহের সংগে যেমন স্তার মতো একটি নাড়ী প্রস্তির গর্ভে সংযোগ রক্ষা করে, তেমনি প্রাণই শরীরের যাবতীয় ক্রিয়ার সংগে যোগ রেখে চলে, অর্থাৎ প্রাণই শরীরকে ক্রিয়াচণ্ডল করে, আর প্রাণের সন্তায়ই শরীর সঞ্জাবিত হয়। কাজেই জড় শরীরও বে'চে ওঠে যদি প্রাণ তাতে আবার আসে—যদি প্রাণের সম্পর্ক তাতে থাকে। কিন্তু প্রাণের সম্পর্ক বা বন্ধন একেবারে ছিল্ল হ'য়ে গেলে দেহের উজ্জাবন হয় না; সেই অবস্থাকেই 'মরণ' বলা হয়। জীবন হ'তে মরণের তফাৎ এই মাত্র এবং খনে কম লোকই এই তফাৎ বন্ধতে পারে।

কিন্তু মান্ধের চৈতন্যময় আত্মা যখন মরণের পর দেহ ছেড়ে যায় তখন তার ফটোগ্রাফ বা আলোকচিত্র নেওয়া যায়। অত্যন্ত স্ক্রের এক ধরনের যক্ত্রও আবিষ্কার হয়েছে—মরণের অব্যবহিত পরে দেহকে ওজন করার জন্য। ঠিক মৃত্যুর সময়ে দেহ থেকে এক প্রকার বাষ্পত্রন্তা পদার্থ নির্গত হয়ে যায় এবং তাকে ঐ আবিষ্কৃত স্ক্রের যক্তে মাপ ক'রে দেখা গেছে, তার ওজন প্রায় অর্থেক আউন্স বা এক আউন্সের তিনভাগ।

মরণের সময় দেহ থেকে যে একপ্রকার স্ক্রা-বাষ্পীয় পদার্থ নির্গত হয়ে যায় তা জ্যোতিজ্মান । ঐ জ্যোতিজ্মান পদার্থ টির ফটোগ্রাফ বা ছবি তোলা হয়েছে এবং স্ক্রাদশাঁরা মরণের সময় দেহ থেকে ওটিকে বার হয়ে যেতেও দেখেছেন । তখন সারা দেহটি এক বিভাময় ক্রাশার পরিমন্ডলে আছ্ময় হয় । একটি মেয়ের ঘটনার কথা আমার মনে আছে—কয়েক বছর আগেলস্ এঞ্জেল্স-এ তার ভাই মারা যায় । একথাটি আমি শ্লেছি অবশ্য তার মার কাছ থেকে । ভাই যথন মারা যাছে মেয়েটি তখন তার মৃত্যুশব্যায় বসে । সে বলে উঠলো তার মাকে ঃ "মা, মা, দেখ—ভাইরের দেহটার চারিদিকে কেমন একটি ক্রাশাময় জিনিস ! কি ওটা ?" মা কিন্তু তার কিছুই দেখতে পেল না । মেয়েটি বললো ঃ "বাষ্পটা তার ভাইয়ের দেহ থেকেই বেরিয়ে এলো" । বিজ্ঞানীরা এবিষয়টি ইউয়েপে গবেষণার বস্ত্র্বিসেবে গ্রহণ করেছেন । ঐ বস্ত্র্বির নাম দিয়েছেন তারা 'এক্টোপ্রাজম্' বা স্ক্র্যু-বহিঃসন্তা' । এটি বাষ্পময় বস্ত্র এবং এয় কোন একটি নির্দিন্ট জাকার

নাই। একে দেখতে একখণ্ড ছোট মেঘের মতো, কিন্তু যে-কোন একটা মূতি বা আকার এ' নিতে পারে, আর তাই এর ছবিও তোলা যায়। কিন্তু আসলে যে এটি কি বসত, তা তাঁরা বলতে পারেন না. অথচ এর কোন অস্তিত্বও অস্বীকার করতে পারেন না।

আসলে কথা এই যে, আমাদের দেহ থেকে সকল সময়েই ঐ ধরনের পদার্থ নির্গত হচ্ছে। একে দেখা ষায়—বিশেষ ক'রে যখন কোন মিডিয়াম (প্রেতাহনায়ক) অচৈতন্য অবস্থায় থাকে। মিডিয়ামকে সহায় ক'রেই প্রেতাত্মারা দেহ ধারণ করে এবং যে-সব মিডিয়ামকে ভিত্তি ক'রে প্রেতাত্মারা মূর্তি পরিগ্রহ করে তাদের দেহ থেকে বেশি ক'রে ঐ এক্টোপ্লাজম ক্ষরিত হ'তে থাকে। আমি নিজে প্রেতাহ্বায়ক বৈঠকে ঐ ধরনের এক্টোপ্লাজম্ নির্গত হতে দেখেছি। অবশ্য পেশাদার মিডিয়াম ব্যতীত ব্যক্তিগত বৈঠকেই ওরকম হ'রে থাকে। আমি হাত দিয়ে তা দেখছি ও স্পর্ণ করেছি। তবে আরো যখন এক্টোপ্লাজম স্পর্শ করি তখন এমন নির্দিণ্ট কোন স্পর্শ বা অনুভাতি পাই নি। একে ( এক্টোপ্লাজন কে ) ঠিক বর্ণনা করাও যায় না, কিন্তু যখন কোন আকার এ' ধারণ করে তখনই আমাদের রক্ত-মাংসের শরীরের মতো শ'ন্ত ব'লে

অনুভূত হয়। তখন যে কোন আকারও এ ধারণ করতে পারে।

ায়ে সব শক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্তিত করে, মরণের সময়ে (দেহত্যাগ করার সময়ে ) সে'গ্রাল একটি কেন্দ্রে একীভূতে হয়, আর তারই জন্য আমরা দেখি যে মরণোন্ম,খ মান,ষের দ্, খিনতি লোপ পায়, ইন্দ্রিয়দের অনভেব করার শক্তি কমে যায় এবং ক্রমশঃ সমস্ত দেহটিই নিস্তেজ ও স্থির হ'য়ে আসে। দেখা গেছে, ঠিক এ'সময়েই দেহের সক্ষ্মেশক্তিপ্লো সতেজ ও প্রবল হয়ে ওঠে। কোন কোন মরণোম্ম্রখ মান্বের দ্রেপ্রবণ ও দ্রেদ্ভিও এ'সময়ে প্রবল হয়। এমন কি সে সময়ে কিংবা মরণের ঠিক অব্যবহিত পরেই প্রেতশরীর নিয়ে তারা নিকটে বা দরে-আত্মীয়দের কাছে হান্দির হয় ও আত্মপ্রকাশ করে এবং তাদের নিজেদের খবরও সেই সব আত্মীয়দের দেয়। বিজ্ঞানীরা এ'সব ঘটনা লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। বিখ্যাত কেমিলি **ফ্লামাবিয়ন তাঁর 'দি আন্নোন'-গ্রন্থে এ'ধরনের সকল রকম খবর লিপিবদ্ধ** ক'রে রেখেছেন। তিনি বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে থেকে প্রেতাবতরণের খবর সংগ্রহ করেছেন--বে সমস্ত ঘটনা মরণোন্ম খী মান,বের দেহত্যাগের সময় বা দেহত্যাগের ঠিক কিছু, আগে বা পরে সংঘটিত হরেছে। এ'রকমের পাঁচশভ

ষটনা ষদিও যোগাড় করা হয়েছে বটে, কিন্তু সঠিক ও বিশ্বাস্য হিসাবে ভ্যাদের মধ্য থেকে কতকগ্নিলকে মাত্র গ্রহণ করা হয়েছে এবং তিনি তার 'দি আন্নোন'- গ্রন্থে এ সকল প্রকাশ করেছেন। এখন এসব ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় যে, ওগ্নিল পার্থিব দেহের পরিণতি বা জড়দেহ থেকে উৎপল্ল কোন-কিছ্ন নয়।

'এক্টোপ্লাজম'-পদার্থটি কম্পনশীল সম্ক্রা-জড়কণা দিয়ে এবং ঐ সম্ক্রা জডকণাগ্রনিই শাশ্বত আত্মার ভিতরের ও জড়দেহের বাইরের আবরণ স্থি করে। সতেরাং দেখা যায় যে, মানুষের দু'টি দেহ আছে: একটি **পার্থি**ব জ্বভাদের ও অপর্রাট সক্ষ্মো-বায়বীয় দেহ। এই দুটি দেহ আমাদের সকলেরই আছে। এখনন হয়তো সক্ষাদেহটিকে ধরতে বা ব্রুতে পারি না, কেননা আমাদের দূষ্টি ও ইন্দ্রিগার্লি তৈরী জড়পদার্থ গালিকে ব্যবহার করার জন্য। তাই সুক্ষ্মদেহকে যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়ের রাজ্য বা সীমাভাত্ত করতে পারছি ততক্ষণ আমরা তাকে উপলব্ধির উপযুক্ত করতে পারব না। ইন্দিয়ের রাজ্য বা সীমানা নির্ভার করছে জড়কণাগ্রালির নির্দাষ্ট একটি স্পন্দনাবস্হার ওপর। থেমন. আমরা আলো দেখি—ঠিক তখনই যখন আলোককম্পনগর্বাল আমাদের দৃষ্টি-রাজ্যের সীমানা-পথে এসে হাজির হয়। আমাদের দৃষ্টি লাল থেকে বেগনে রঙ গুলি ধরতে পারে, কিন্তু যতটুকু লালরঙের উপযোগী কম্পন হওয়া উচিত ভার কিছু কম হলেই আর আমরা লালরঙ চোখ দিয়ে ধরতে পারি না। ভাই লালরঙ্ক আমাদের দ্রন্দিপথে আসতে গেলে তার কম্পন-সংখ্যা-পরিমাণ ততট্টক হওয়া উচিত এবং তাহলেই চক্ষরিন্দিয় দিয়ে আমরা তা ধরতে পারি। বেলারও তাই। এমন অনেক শব্দ আছে যা আমাদের কানে পে ছায় না, কেননা আমাদের প্রবর্ণোন্দর হয়তো ঠিকমতো শক্তিশালী নয়। তেমনি আমরা আমাদের স্ক্রেদেহটাকে দেখতে বা স্পর্ণ করতে পারি না ষতক্ষণ না তা আমাদের দৃষ্টি-পৰে বা স্পর্শসীমানায় এসে পে'ছায়। এই পে'ছানকেই আমরা বলি জড়ীকরণ ও ইন্দ্রিয়াহ্যকরণ। জড়ীকরণটা হল অত্যন্ত দতে স্পন্দারমান সক্ষাে পদার্থটিকে নিদ্দস্পণদনযুক্ত স্তরে নামিরে আনা—বার জন্য আমরা দেখতে, শুনতে বা স্পর্শ করতে পারি আমাদের পার্থিব ইন্দির দিরে।

প্রগতিশীল বিজ্ঞানীদের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে বেদান্তদর্শ নের বেশ মিল আছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, মন ও চেতন জীবাদ্ধাই নানা রক্ম রোগ, দিরুশ ও অড়দেহ স্কিট করার প্রধান কারণ। এ'ধারণা অবশ্য আমরা আমাদের সম্প্রচলি দর্শনিয়ান্থ কোনেও পাই। সভ্য ক্থমও প্রেক্তন হর না। বে সভ্য

পাঁচ হাজার বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে , আজও তা অট্রট আছে ও থাকবে, এবং আধ্বনিক বিজ্ঞানীরা সেই সতাই আবিষ্কার করবে। কারণ আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সত্য কখনও দু'রকম বা বিচিত্র রকমের হয় না, সত্য চিরকালই এক ও অখণ্ড। অবশ্য একটি চরম অবস্হায়ই সভ্য নির**পেক্ষ ও** পরিপূর্ণ হয়ে বিকাশ লাভ করে, অন্যথা দেশ-কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ হ'লে তা প্রতীয়মান, প্রাতিভাসিক বা আর্পেক্ষিক সত্য ব'লে পরিচিত 'হয়। ঐ পর্মসতাই হয়তো অনেক বছর আগে আবিৎকৃত হয়েছে, কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার জন্যও তার কোন পরিবর্তন হয়নি। তার কারণ নিরপেক্ষ সত্য অনন্ত ও পরিবর্তনিহীন। বেদান্তে আন্তর-দেহকেই 'সক্ষােদেহ' বলে এবং বেদান্তের মতে এই স্ক্রাদেহই আত্মার আন্তর-আবরণ আর পার্থিব জড়দেহটা হ'ল তার বাইরের আবরণ। আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা যখন কোন-একটা কাজ শেষ করে বা নির্দিষ্ট কোন স্থে চরমভাবে অন্ভব করে বা তার বাসনা সম্পূর্ণ চরিতার্থ করে তখন তার বহিরাবরণ দেহটা আর ঠিক ঠিক ভাবে কার্যকরী হয় না, অর্থাৎ যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগে না বা তার আর কোন উপযোগিতা থাকে না আর তখনই সে তার জীর্ণ অকেজো জড়দেহ ত্যাগ করে ও কাজের উপযোগী নত্ত্বন একটা দেহ গ্রহণ করে। যেমন কোন একটা মোটর-হল্ম আমরা দু'বছর ব্যবহার করার পর হয়ত দেখি যে সেটা কাজের অনুপ্রযুক্ত হয়ে গেছে এবং তথনই সেটা আমরা পরিত্যাগ ক'রে নতান একটা মেসিন বা যন্তের আগ্রর গ্রহণ করি, কেননা প্রোতন যন্ত্রের কলকজ্ঞাগলো অকেজো হ ব্লে যায়। ঠিক এ'ব্লকমই দেহ সন্বন্ধে বলা যায়। এজন্য জীবাত্মাকে আমরা দোষ দিতে পারি না কেননা দেহ হ'ল আমাদের জীবাত্মার কর্মোপযোগী উপায় বা থল্টবিশেষ, জীবাত্মা তাকে মাধ্যম বা অবলম্বন করেই তার সমুষ্ঠত শক্তির বিকাশ ক'রে, তার জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, নানান্ শিক্ষার কৌশল পায় ও নত্ন নত্ন জ্ঞান অন্ধান করে। এ'রকমভাবে চেতন জীবাত্মা পূর্ণবিকাশের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর অবস্হায় উপনীত হয় এবং প্রতিটি বিকাশের ক্ষেত্রে উন্দেশ্য পরিপূর্ণ করে।

জীবনের এই ধারণা মরণ-রহস্যের ব্যাখ্যার সহারতা করবে। যথন জানা গেল যে, মরণ স্থিট করবার বস্তা একটি আছে তখন মরণ তো আর কাহোঁলকা-প্রহেলিকামর রইলো না। মরণ মানে তখন আর ধাংস, নাশ বা লোপ ৩২ মরণের পারে

রইলো না, তখন তার মানে হল সমবেত বস্ত্রসমূহের স্বতন্দ্রীকরণ, অর্থাং যে-সব পদার্থের সমবায়ে একটি জীবন রূপ পেয়েছিল সেই পদার্থ সমূহ বিশ্লিষ্ট ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পডলো। কে বলতে পারে ক্রিণ্ডপেট্রার দেহের অণ্কেণাগ্রলি আজকের কোন দেহ-গঠনের কাজে লার্গোন? লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ দেহের বৃষ্ঠ্য সকল বিশ্লিণ্ট হয়ে যাচ্ছে, আবার তাই থেকে লক্ষ্ম লক্ষ্ম দেহের সুণ্টি হচ্ছে নত্ন ক'রে। জীবনকে কখনো তর লতার পে, কখনো প্রাণীর পে স্থিট করেই সেই পদার্থ'গ্রনির রূপ পাচ্ছে। স্বতরাং দেখা যাচ্ছে, জ্বীবন-মরণ শুধু আবর্তন মাত্র। কোন-কিছাই ধরংস হয় না, কেবল রাপান্তরিত হয়। জীবাত্মার কখনো মতে। হয় না। কারণ, মরলে সে যাবে কোথায় । শুনো মিলিয়ে যাবে । না, তা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান বলে, একবার যা ছিল, নিতাকাল তা থাকবৈ. তার ক্ষয় বা বিলঃ পিত ঘটতে পারে না : দেহেরও তাই পরিবর্তন বা রূপান্তর হয় মাত্র। কিন্তু তার (দেহের) সতিঃকার কোন সত্তা নাই, কারণ তা সর্ব'দা পরিবর্তনিশীল। শৈশব হ'তে কৈশোরে, কৈশোর হ'তে যৌবনে, যৌবন হ'তে প্রোচম্বে. প্রোচম্ব হ'তে জরায় তো তার কেবলই পরিবর্তন হয়ে চলেছে। মুহুতে যে শরীর আমাদের আছে, পরমুহুতে তার পরিবর্তন হয়, কাজেই শরীরের পদার্থাগৃলি ক্রমাগত হ্যাস ও বৃদ্ধি, ক্ষয় ও সৃষ্টির ভেতর দিয়ে বিবর্তিত হ'য়ে থাকে। দেহটিকে তাই ঘ্রায়মান জলস্লোতের সঙ্গে ত্বলনা করা যায়। জড়পদার্থের অণু,গুলি ক্রমাগতই ঘুরছে এবং আমাদের দেহটিকৈ রক্ষা ও পুষ্টে ক'রে চলেছে। অণুগুলির পরিবর্তনের আর বিরাম নাই. অথচ সচণ্ডল অণুগুলি দেহের গঠনভঙ্গি ও আমাদের ব্যক্তিত্ব ঠিক রেখে দেয়।

অবিরাম অবিচ্ছিল্ল পরিবর্তনের মাঝে এমন একটা জিনিষ আছে যা সর্বদা শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। আত্মটেতনাই সেই অপরিবর্তনীয় বস্ত্ন। দেহ তার উপকরণ বা পরিচ্ছদ। আমাদের দেহের কোন অংশ যদি এঞ্জ-রে বা রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখি, দেখব—হাতের বা দেহের অংশটি ক্রুয়াসাময় পদার্থকিণকায় পরিপূর্ণ চারিদিকে যেন তারা ঝ্লছে। স্ত্তরং যে দেহকে আমরা জড় পদার্থ বিল আসলে সেটা জড় নয়, তা মেঘের বা ক্রুয়াসার মতো এক পদার্থবিশেষ। মৃত্যুর পর আত্মা (জীবাত্মা) পার্থিবলোক ত্যাগ ক'রে অস্রলোকে গমন করে, সেই চৈতন্যলোক অপর একটি স্তরবিশেষ। যতক্ষণ বেক্ট থাকি ততক্ষণ আমরা বাস করি তিনটি মাত্র স্তরে। সেই তিনটি স্তর ছাড়া ঐশিন্তরিক বিষয়ের বা ইণ্ডিয়ান্ভ্রেতর

বাইরে আর একটি স্তর আছে । পার্থিব স্থ্লেশরীর সেখানে যেতে পারে না। এমন কি প্রথিবীর বা কোন গ্রহ-নক্ষরের গতিরও সেখানে স্থান নাই । যতক্ষণ পর্যস্ত না আমরা সেই স্তরে পে'ছিবতে পারি ততক্ষণ তার কল্পনাও আমরা করতে পারি না। একেই চত্বর্থ স্তর (ফোর্থ ডাইমেন্সন্) বলে। এখন প্রশন হ'ল: মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মা যায় কোথায়? মৃত্যুর পর পার্থিব তিনটি স্তরের মায়াকে ছিল্ল ক'রে আত্মা বা জীবাত্মা ঐ চত্বর্থ স্তরে গমন করে। অবশ্য স্তরগর্নলির চক্রের মধ্যে চক্রের সিথতির মতো ত্তীয়ের সঙ্গে চত্বর্থ স্তরের একটা পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে।

বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, দেহের অণ্কোষগর্নল ক্রমাগতই পরিবর্তনশীল, কিন্তু এদের পরিবর্তন আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। সতাই কি আমরা এদের সম্বন্ধে কিছ্র জানতে পারি? না, কোন-কিছ্র বিষয়ই আমরা, সাধারণত জানি না। তবে ইন্দির ও পার্থিব বস্ত্র সম্পর্ক থেকে মনকে ত্লে নিয়ে স্থিরভাবে বস্লে চত্র্থ স্তরের স্থির অচঞ্চল অবস্থাকে আমরা অনুভব করতে পারি। তথন ঠিক ঠিক শান্ত অবস্থা আমাদের অনুভ্তে হয়, নচেং ক্রমাগতই পরিবর্তনের স্রোত আমাদের দেহের মধ্যে ছুটে চলে, আমরা সে অবস্থার কথা জানতে পারি না। মরণের পরে জীবাত্মার অবস্থাও তাই; জড়শরীরের কোন পরিবর্তনই জীবাত্মা ঠিক ঠিক ভাবে জানতে পারেন না।

স্তরাং আমাদের শরীর একটি যশ্চবিশেষ এবং আত্মার বহি বাস-মাত্র। বেদান্তের মতে, মানুষ যখন পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে তখন তাকে ঠিক মৃত বলা যায় না। সে পরিবর্তানের পথষাত্রী—একথাই বলা যায়। মৃত্যুর

<sup>া</sup> প্রাচাও পাশ্চাত্য দর্শনে সাধারণত চারটি বিকালের তার জাগ করা হর। প্রথম তরের কিছি ভাইবেনসন্) জীবজন্ত পরিস্থাতীয় প্রাণী, বারা বুকে হেঁটে চলে যেমন কেঁচে। প্রভৃতি। এই জাতীর জীবরা একটি দিকেই বায় এবং সে দিকে বাধা পেলে আর চলে না। বি বিতীয় তরের (সেকেও ভাইবেনসন্) জীব চতুম্পদ কাতীর প্রাণী, বেমন পরস্ক, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি। তারা ছুটি বিকে যেতে পারে। সম্পূর্ণে বাধা পেলে তারা আবার গতি পরিবর্তন করে ভিন্ন বিকে যেতে পারে। (০) তৃতীর তরের (বার্ড ভাইবেনসন্) জীব মামুব ও মানবজাতীর জীব, বাবের পতি তিন বিকে। অর্থাৎ সামনে বা চতুংগার্বে বাধা পেলেও তারা উপরের বিক বিরে অভিনয় করতে পারে, কিন্তু ভিনটি বিকই বন্ধ একটি ব্যবে তাবের আবার করে রাধলে আর তারা বেতে পারে না। (৪) চতুর্ব তরের (কোর্থ ভাইবেনসন্) জীব সকল জীবের আবা। তার পতি চারিবিকে অর্থাৎ সকল বিকে।

অর্থ পরিবর্তন। এই পরিবর্তন চেতনার একগতর হ'তে অন্যুগতরে 'বিবর্তন', আর বিদেহী আত্মার এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় 'অবস্থান্তর'। মৃত্যুতে জীবাত্মা জীব বাসের মতো জীব জড়শরীর ত্যাগ করে। একেই মৃত্যু বলে। ভগবদ্গীতায় (২।২২) এই অবস্থাটিকে স্বন্দরভাবে বর্ণনা ক'রে বলা হয়েছে,

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহার,
নবানি গ্রানি নরোহপরাণি,
তথা শরীরাণি বিহার জীর্ণান্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

# চতুর্থ অধ্যায়

#### ॥ अवरवद नव खाचा ॥

মরণের পর জীবান্মার কি হয়—এই প্রদ্ন প্রিথবীর ব্বকে মান্বের স্থিট হওরার পর থেকেই জেগেছে। প্রায় সব জাতি ও সকল সম্প্রদায়ই দেশে দেশে কালে-কালে এই প্রধন জিজ্ঞাসা ক'রে আপন-আপন ক্ষমতা-**অন**,সারে **তার উত্তর** দেবার চেন্টা করেছে। কারো সমাধানের রূপ পেয়েছে তত্তব ও বিশ্বাসের মধ্যে, कारता भरताम ७ कारवात मध्या, कारता मर्मान वा विख्खास्तत्र मध्या। ঐ এक প্রন্দের উত্তর মিলেছে নানা রকমের। পূথিবীর সমস্ত ধর্ম মতই এইসব সমাধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ও নবীন সমস্ত দর্শন ও বিজ্ঞান कौरनत्रहरमात्र राग्या कतात्र राज्या करतरह, किस् ममाधान थरेख रात्र कतरह পারেনি। অবশেষে নিরাশ হয়ে তারা বলেছে, মরণরহস্য ভেদ করা মানুষের বৃদ্ধির সাধ্য নয়। এর ফলে কেউ কেউ হয়ে গেছে একেবারে বস্তৃতান্দ্রিক ও প্রত্যক্ষবাদী, কেউ হয়েছে নাস্তিক, কেউ বলেছে যতাদন দেহ থাকে ততাদনই আন্ধা থাকে ; দেহের মৃত্যার পর সঙ্গে সঙ্গে আন্ধারও মৃত্যু হয় । কেউ কেউ अञ्चल जिल्लास करत्रक रम, विभिन्धे मसा व'ल कान वस्त्र, तारे, आमारमत कौवन দীপশিখার মতো ; দীপ না থাকলে যেমন, তার শিখা থাকে না, তেমনি দে<del>হ</del> না থাকলে আত্মাও থাকতে পারে না। দেহ নন্ট হ'রে ধাবার সঙ্গে-সঙ্গে সব শেষ হ'য়ে যায়, তার আর কোন কিছুই থাকে না। কিন্তু এসব কথা শুনে কি মনের সব কোত্রল-জিজ্ঞাসা থেমে **বার ? কোনমতেই না । প্রত্যেক মান্**বই অবিনাশী আত্মার সম্বন্ধে জানার স্বাভাবিক ইচ্ছাকে নিব্তু করতে চায়, তারা ष्पाषामखारक निरत्ने बन्मश्रारण करत्ररह । जारे ७कथा राक्षात नात्र मन्नातन् यन मानएं हार ना र्य, मत्रावद्र भद्र मान्याद्र जाद्र कान मेखा थाकर्य ना । जामाएन्द्र বিচার-ব্যন্থিও তৃশ্ত হ'তে চার না ওতে। আর সান্তনাই বা ওতে কি <mark>পাওরা</mark> ষার ? কঠোপনিষদে ষম বলেছেন ঃ

'অজ্ঞতার অন্ধকারে আছে বে-সব অবোধ লোক, অবিদ্যার অহংকারে বারা মন্ত, পশ্চিতসমন্য বারা তারা অন্ধের শারা চালিত অন্ধের মতো'। ধন-কামনা ও পাথিব সম্পদ-লালসায় প্রলাম্ব ও প্রবঞ্চিত অবোধ শিশার মতো মান্যদের মনে পরলোকের সত্তা অন্ভত্ত হয় না। এরা বলে, এই প্থিবী ছাড়া পরলোক নামে কোন কিছু নেই।

বীশ্বশ্বনীন্দের আবিভাবের হাজার বছর আগেই একথা উচ্চারিত হরেছিল ভারতে। ভারতের প্রাচীন খবিদের জ্ঞানের মধ্যে অন্যতম বিষয় হচ্ছে আত্মার অমরত্ব। ভারতের প্রাচীনতম রচনা ঋগ্বেদের মধ্যেই আত্মার মরনোভর সন্তার ওপর বিশ্বাসের কথা পাওয়া বায়। শ্বক্রবজ্বে দের ঈশ-উপনিষদে দেখা বায়:

হে ঈশ্বর, আমায় বিশ্বের সেই অক্ষয় আলোকের উৎস-স্থানে নিয়ে গিয়ে অমর কর'।

একটি অন্তোণ্টি ক্রিয়ার মন্দে আছে: বাও বাও, সেই পথে বাও—যে প্রাচীন পথে গেছেন আমাদের পিতৃপুরুষেরা; সকল পাপ দুরে ফেলে দিয়ে জ্যোতির্মার দেহে ফিরে যাও, পরে সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হও'।

বেদে এমন অনেক অনুচ্ছেদ আছে যাতে প্রাচীন আর্যদের আত্মার মরণোত্তর সন্তার বিশ্বাস প্রকাশ পেরেছে। মৃত্যর পর মানুষ যেখানে যায় সে স্থানকে প্রাচীনেরা 'পিত্লোক' বলতেন। সে রাজ্যের রাজা হচ্ছেন যম। যিনি ছিলেন প্রথম মানুষ। তিনি সেখানে গিয়ে অমর হর্মেছিলেন।

প্রাচীন আর্য বা হিন্দ্রো একটি মাত্র স্বর্গে বিশ্বাস করতেন; তার নাম তারা দিয়েছিলেন, 'রন্ধলোক' অর্থাৎ প্রজাপতি রন্ধার রাজ্য। হিন্দুদের মধ্যে কর্মবোধ ও নীতিবোধের উম্বোধন হবার পর থেকে তাদের এই বিশ্বাস হ'ল বে, যারা ভাল কাজ করেন তারা তাদের কর্মের ফলভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেখানে থাকেন। তারপর আবার তাদের প্রথিবীতে জন্ম নিতে হয়

 <sup>)। &#</sup>x27;আবিভারামন্তরে বর্তমান: বরং ধীরা পত্তিভক্ষপ্রমাণা:। দক্রমানাণা: পরিবন্তি মৃত্
অক্টেনের নীরমানা ঘর্ষাক:।'—কঠ-উপনিবদ ১।> e

২। 'ন সাম্পরায়: প্রতিভাতি বালং প্রমাজন্ত: বিন্তমোহেন বৃঢ়ম্। অরং লোকে। নাতি পরা ইতি মানী, পুনঃ পুনর্বশ্বাপথতে যে ঃ'—ব ঠ-উপনিষদ, ১২।৬

৩। অধ্যে নহ স্থাপা রায়ে অস্মান্, বিখানি খেব বরুনানি বিখান্, ব্যোধাক্ষক্রাপ্নেনে। জুরিচাং তে নম উদ্ভিম। — ঈশ-উপনিবল ১০১৮

প্রেটি প্রেটি প্রিভি: পূর্বোভি: বতা ন: পূর্বে পিতর: পরেষ্ট্ উতা রাজান ব্যরা রুষ্ট্রা ব্যব প্রাসি বরুশ্য চ বেষ্ ।'—অক্ষেত্ ১০।১৯।৭৮

মরণের পর আত্মা ৩৭

আপন-আপন কামনা ও কর্ম-অনুসারে। এদের বিশ্বাস ছিল—চন্দ্রলোকেই পিতৃপ্রের্বদের প্রেত-আত্মারা থাকেন। প্রিথবীতে প্রানের বীজ ঝরে পড়ে চাদ হ'তে। এই ছিল তাঁদের ধারণা। প্রেতাত্মারা যে পথে চন্দ্রলোকে গিয়ে প্রাক্রমের ফলস্বরূপ আনন্দ ভোগ করে তাকে বলতেন পিতৃষান।

কোন লাভের আশা না ক'রে যাঁরা কান্ধ করেন. যাঁরা শৃদ্ধ ও পবিত্র জীবন বাপন করেন তাঁরা যান ব্রহ্মলাকে। বিবর্তন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সেখানেই থাকেন। ইতিমধ্যে কেউ বাদ আত্মজ্ঞানী হন তা হ'লে তিনি মোক্ষ লাভ করেন, অর্থাং তাঁর ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। এই ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ও পরমজ্ঞান, এই জ্ঞানে মান্ধের ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা প্রতিপালিত হয়, অনস্তকাল ধ'রে অম্বিতীয় সন্তায় জ্ঞানী প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

ব্রহ্মা হচ্ছেন দেবতার রাজ্যের অধিপতি । একটি স্বর্গ বা স্থিত শেষ হ'লে তিনিও মৃত্ত হ'য়ে যান। নত্ন স্থিত প্রারম্ভ আবার একজন নত্ন রক্ষার আবির্ভাব হয়। অনস্তকাল ধ'য়ে এই আবর্তান চল্তে থাকে। দেবযান ও পিত্যান দ্বিট পথের উল্লেখ উপনিষদে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে—অবশ্য রুপকের ভাষায়। কিভাবে মান্ম ময়ে গেলে তাদের আত্মা দেবযান অথবা পিত্যান দিয়ে দেবলোকে ও পিত্লোকে গমন করে—উপনিষদগর্লো সে-সব স্থলর ভাবে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য জীবাত্মাদের এজন্য বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয় এবং অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে নত্ন নত্ন অভিজ্ঞতাও তারা লাভ করে। মৃত্তি লাকে এভাবে অনস্তকাল ধয়ে তাদের যাতারাত চলতেই থাকে। তবে বারা দেবলোকে যাবার পরও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন না, তারা আবার প্থিবীতে এসে মহামানব-রুপে জন্মান। প্থিবীতে এসে তারা আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য সাধনা করেন। এই সাধনপন্থাকেই দেবযান বলে। 'দেবষান' অর্থে দেবতাদের (দেবত্ব লাভ করার) পথ।

সচিদানন্দর্শ অনস্ত উৎস থেকে ক্রন্ধা আবিভর্তি হন এবং সেই স্বর্গ বা স্পিটর ক্রন্টা ও নিরস্তা-রূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। একজন ক্রন্ধা বান ও আর একজন আসেন। বারা দরাল্ব, পরোপকারী ও ধার্মিক ভারাই পিত্যানে গমন করেন। তাঁদের মরণের পর আত্মা প্রথমে শ্রেজালের

३। সৰ্থসরে। বৈ প্রজাপভিত্তভায়ের দৃশিকোন্তর্ভ ; তদ্ যে হ বৈ তদিয়াপূর্তে কৃতনিত্যপাসতে তে চাক্রমসরের গোকং অভিনারতে। তে এব প্ররাবর্ততে 

। '--প্রর-উনিবর ১।>

ভেজর দিয়ে, তারপর রাত্তির মধ্য দিরে, পনের দিন আঁধারের ভেতর ও ছ'মাস দক্ষিণায়ণের পথে যান। সেই সমর সূর্য দক্ষিণ দিকে গমন করে। সেখান থেকে আত্মা পিত্লোক, পিত্লোক থেকে চন্দ্রলোকে যায়।

এই সব প্রত্যেক লোকেরই এক-একটি অধিদেবতা আছে। এ রাই সে-সব স্থানে আগত আত্মাদের দেখিরে-শুনিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন। সেখানে তাঁদের পরলোকগত আত্মীয়-স্বন্ধনের সাথে দেখা হয়। যতদিন বিদেই আত্মাদের কর্মফলভোগ শেষ না হয় ততদিন তারা সেখানেই থাকে। তার পর যখন সেখান থেকে তারা বিদায় গ্রহণ করে তখন তারা অদ্শ্য স্ক্রেন্দেহ নিয়ে আকাশের মধ্যে দিয়ে বায়ন্তে প্রবেশ করে, বায়ন্থেকে মেঘ, সেখানে থেকে বৃদ্ধি বিন্দুর সঙ্গে তারা পড়ে ধরণীতে, তারপর কোন খাদ্যের সঙ্গে মানব-দেহে প্রবেশ করে আবার তারা জন্ম নেয়।

এইভাবে এ'ক্ষেত্রে যে রীতির কাজ হয় তাকেই আধ্বনিক বিবর্তনিবাদীরা বলেন—'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (ন্যাচারল সিলেকসন্) এই নিয়মে বিদেহী আত্মা খাদ্যের ভেতর দিয়ে এমন লোকের আগ্রয় গ্রহণ করে যার সাহায়ে সে তার বাসনা চরিতার্থ করার অনুকলে পরিবেশ পায়। এই অবস্থায় সমস্ত মানসিক সন্তার এমন সক্ষোচ হয় যে, তার আর পর্বেস্মৃতি থাকে না। তারপর আপন-আপন স্বভাব অনুসারে সে সং—কি অসং হয়।

কিন্তু যারা শাশে-অন্তঃকরণে ভব্তির সহিত ঈশ্বরের আরাধনা করে, যারা কোন বিনিময়ের আশা না রেখে পরের উপকার করে নিঃস্বার্থ ভাবে এবং ব্যক্তিগত বিশেষ কোন দেবতায় বিশ্বাসী, যারা শ্বৈতবাদী অথবা একেশ্বরবাদী তারা দেবষানে স্বর্গলোকে যায়। উপনিষদে আছে,

তারা প্রথমে যায় আলোকে, সেখান থেকে দিনে, বর্ধমান অর্ধচন্দ্রে, তারপর দ্ব'মাসে উত্তরায়ণের পথে, সেখান হ'তে দেবলোকে, তারপর সূর্বে তারপর তড়িংলোকে; সেখানে এক উচ্চস্তরের জীব এসে তাদের নিয়ে যান রক্ষালোকে এবং পর্যায়ের শেষ অর্বাধ সেখান তারা থাকে'। ব

তখনো যদি তারা পরমতত্তের উপলব্ধি না করতে পারে তো তাদের ফিরে যেতে হয় পরবর্তী পর্যায়ে।

অনেকে এগর্নলিকে পৌরাণিকী আখ্যারিকা ও কবি-কল্পনা মনে করেন। এ-সব বিষয়ে অর্থ যিনি যেমন ভাবেই কর্ন না কেন, এইট্রক্ সভ্য অস্তত

<sup>ে।</sup> বৃহদারণাক উপনিবদ ৬২ ১৫; ছান্দোগ্য-উপনিবৎ ৫।১০।১; ভগৰদ্গীতা ৮।২৪

ময়ণের পর আত্মা ৩৯

এথেকে পাওয়া যার বে, প্রাচীন ভারতীর দার্শনিকেরা উপলব্দি করেছিলেন আত্মার অমরত্ব। খুব কম ধর্মেই এমন ভাবধারা দেখা যার। জোরোদ্ধীর, খুনীদ্ট অথবা ইসলামধর্ম স্বর্গ কেই শেষ-গস্তব্য স্থান বলে মনে করে। স্বর্গকে একটা চিরস্থারী এবং অক্ষর স্থান ব'লে কল্পনা করা হরেছে এই সব ধর্মে। এখানে দ্বঃখের লেশমাত্র নাই, অনস্তকাল স্বেখভোগ করা চলে। কিন্তু হিন্দুধর্মে তা হর্মন। হিন্দুধর্মের মতে সব লোক—এমন কি স্বর্গলোকেও কিন্তুকালের জন্য স্থারী হতে পারে—কোটি কোটি বছর তব্ব তা অপরিবর্তনীর চিরস্থারী নয়। তাই প্রীকৃষ্ণ অজুনিকে বলেছেন,

'ব্রহ্মলোক থেকে শ্রের্ ক'রে সব লোকই এমন ধরণের স্থান সেখান থেকে ফিরে আসতেই হবে সকলকে; কিন্তু আমাকে যে লাভ ক'রে তার আর প্রনর্জাগ্ম হয় না।'ও বেদান্ত এই সব উধর্বলোকের বিশেষ কোন মূল্য দেয় না, তবে একে অস্বীকারও করে না।

হিন্দুশাস্ত্রে যেমন সিংহাসনার্ত ভগবানের উল্লেখ দেখা যায়, জেন্দ্র্ আবেস্তায়ও তেমনি। হিন্দুরা গোড়ার দিকে নরক বিশ্বাস করতেন না। পাশাঁরা কিন্তু করতেন। মৃত্যুর পর আত্মার কি হয় এ-সম্বদ্ধে আবেস্তায় উল্লেখ আছে। আবেস্তায় এই ধারণাই প্রথমে ইহুদাঁধর্মে ও পরে ইহুদাঁদের মাধ্যমে ইসলামধর্মে প্রবেশ লাভ করে। তবে ওল্ড্রড্র 'টেস্টামেন্ট সে-বিষয়ে কোন কথাই বলে নি। নিউ টেস্টামেন্টে অবশ্য এমন সব ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায় যেগালি পাশাঁদের চিন্তাধারার সঙ্গে মেলে। মনে হয়, পরবতাঁকালে পাশাঁদের এই ধারণা ইহুদাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেছিল। পাশাঁরা বিশ্বাস করে বে, বিচারের শেষদিন আছে এবং প্রণ্য যখন পাপকে অভিভ্রত করে তখনই সকল মানবান্ধার প্রনর্খান হয়। প্রাচীন হির্রা এ'সব তন্তর্ক নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁরা মনে করতেন, ঈশ্বরই মান্যুবকে ফ্র'দিয়ে প্রাণবায়্ম দেন, মৃত্যুর পর সেই প্রাণ বা আত্মা ঈশ্বরের কাছে আবার ফিরে যায়। কিন্তু হির্বা যখন পাশাঁদের সংস্পর্শে এলো তখন পাপ-প্রণ্য ও শেষ বিচারের ধারণা প্রভৃতিও তারা গ্রহণ করলো।

१। শঝারণ-আরণ্যক (০)১・৭) কৌবীভকিত্রাহ্মণ উপনিবদে (১)১-৬) এ'সহকে আলোচিত
 ইলেছে।

মিশরবাসীদের পরলোকে বিশ্বাস ছিল, আন্ধাকে তাঁরা বলতেন ছারার মতো 'দ্বিতীর সন্তা' দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীর সন্তারও নাশ হর। মিশরবাসীদের মতো চ্যাল্ডিরাবাসীদেরও অনুরূপ বিশ্বাস ছিল। তাঁরাও মৃত-দেহের প্রনর্খান স্বীকার করতেন। এই বিশ্বাসই বর্তমান খ্রীন্টানদের ভেতর পাওরা বার।

গ্রীক-দার্শনিকদের মধ্যে পিথাগোরাস, প্লেটো এবং তাঁর শিষ্যরা আত্মার অমরতা ও জন্মান্তরে বিশ্বাস করতেন। আত্মা-সন্বন্ধে প্লেটোর মতামত উপনিষদের মতের অন্বর্গে। প্লেটো কিন্তু পাপীদের দন্ডের একটা ন্থান আছে মনে করতেন। যারা অসং কান্ধ করে তারা শান্তি পায়, তারপর তারা শন্ধ হ'য়ে ভাল কান্ধ করলে তার জন্য প্রক্রার পায়। প্লেটোর বিশ্বাস ছিল যে, মানব-আত্মা নরদেহ অথবা পশ্লেহে এ'দ্ইই গ্রহণ করতে পারে, আর পশ্লেহ গ্রহণ করার পরও আবার মানুষ্যের দেহে সে ফিরে যেতে পারে।

এ-সব থেকে এইট্রক্র বোঝা যাছে যে, মান্বের মরণোত্তর সন্তাসম্পর্কে নানা অনুমান রয়েছে। বেদান্তের মতে, ধর্ণস অর্থে মৃত্যু, ব'লে কোন কিছ্র নেই। বেদান্তে 'র্পান্তর' অর্থে মৃত্যুকে স্বীকার করা হয়েছে। এ'রকম মৃত্যু জীবনের নিত্য-সহচর। এমন রূপান্তর বা পরিবর্তন ছাড়া জীবন সম্ভবই নয়। প্রতিম্বৃত্তেই আমাদের মৃত্যু হছে। প্রতি সাত বছর অন্তর দেহের সর্বাঙ্গের আম্ল পরিবর্তন হয়ে যায়, তা হ'লেও আমরা কিন্তু বে'চে থাকি, আমাদের সন্তার মধ্যে কোথাও কোন বিচ্ছেদ ঘটে না, আমাদের সমরণশন্তি ঠিকই থাকে। কোন পদার্থে গত বা রাসায়নিক নিয়মের ন্বারাই আত্মাসন্তার এই অবিচ্ছিম্নতার ব্যাখ্যা করা যায় না। বেদান্ত বলে, কোন ভৌতিক অথবা আদ্বিক গতি হ'তে চিন্তা, বৃদ্ধি ও অনুভূতির উৎপত্তি হ'তে পারে না। আমরা যাকে বলি আত্মিক শত্তি অথবা চিন্তাশন্তি, তার ন্বারাই ওটি সন্তব।

সে-শান্ত কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়, সে-শান্ত রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে। সমগ্র বিশ্ব একটি প্রাণসন্তার অথ ড সম্দ্র; সমস্ত বৃদ্ধি ও চেতনার উৎস সেই প্রাণসন্তা। আমাদের ব্যাণিটেতন্য সেই অনস্ত চৈতনাের প্রতিবিশ্ব বা প্রকাশ। সাগরতরসের মতাে জীবনপ্রবাহের আদি-অস্ত খুঁজে পাওয়া ভার। ব্যক্তিগত জীবনে সেই অসীম জীবন-সম্দের বৃক্তে এক একটা প্রবাহ। সম্দের অসংখ্য তরস খেলা করে এবং সম্দ্র বিদি অনস্তকাল ধ্র'রে থাক্তে তবে তার তরকের

মরণের পর আত্মা ৪১

কোর্নাদন বিরাম হ'ত না অনস্তকাল ধ'রে তার প্রবাহ চলতো, আবার ফিরে আসত যেখান থেকে তার ধারা চলা আরম্ভ করেছিল। আমাদের ব্যাঘিজীবনও তাই। অনস্ত কালসমন্দ্রে আমরা ভেসে চলেছি এবং রচনা করেছি এক একটি বৃত্ত (সাকেলি)। আদি-অন্তহীন অতীত ও ভবিষাৎ জীবনধারা দিয়ে আমাদের জীবন তৈরী হচ্ছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা এ-ধরনের কোন অনন্ত বৃত্ত বা প্থানের অস্তিত্ব মানতে চান না, তাঁরা মানুষের জাতি বা শ্রেণীসূঘ্টির চিন্তাতেই ভরপরে। তাদের অভিমত হ'ল: ব্যাঘ্টজীবন থাকলে প্রথিবীতে জাতি বা শ্রেণীর সূচ্টি হত না। আসলে জাতি বা শ্রেণীটা মান্ধেরই মনের বহিরভিব্যক্তি। এটি আমাদেরই চিন্তা বা আলোচনার পরিণতি, কেননা আমরা বিরাট প্রকৃতির প্রজা অথবা প্রকৃতির অপরিহার্য উপাদান। অনন্ত কালসম,দের বুকে ব্যক্তি প্রাণীজীবনগালি বীজের আকারে প্রকাশ পায়, তাদের মধ্যে থাকে অনস্ত ভবিষাদ -বিকাশের সম্ভাবনা এবং সেইগুলিই বিচিত্র রূপ নিয়ে অভিব্যক্ত হয় প্রাণীঞ্চগতে। একেই বলে প্রকৃতির বিকাশ বা অভিব্যক্তি। নানা সম্ভাব্যতাপূর্ণে এই ব্যদ্টিজীবন বিচিত্ররূপে প্রকাশ পেয়ে চলতে থাকে। রীতিতে এই প্রকাশ হয় তাকেই বলে 'বিবর্ত'ন'—যার মানে হচ্ছে 'রূপান্তর-সাধন'। পরোনো রূপ ফেলে দিয়ে নতনে রূপ না নিলে প্রকাশ সম্ভব হয় কী করে ? এই রূপান্তরই তো মরণ। এই মরণ হয় বিশেষ একটা দেহের বা রূপের. আসল সত্তার নয়। একটি রূপের মরণে নতনে রূপের আবিভবি হয়। যার জন্ম হয় মরণ তার হবেই, সেই মরণ হ'তে ফের নতনে জন্ম হয় : এমনি ধারা চলতে থাকে অনস্ত্রকাল ধ'রে ।<sup>৮</sup>

বেদান্তের মতে, আত্মার জন্ম নেই, আত্মা শাশ্বত অমর, এর যেরপে ইচ্ছা সেরপে দেহ নিতে পারে। বাইরের স্থলেসন্তার কারণ হচ্ছে মনের বিকাশ, আর সেই বিকাশ হচ্ছে তীব্র কামনার ফলে। মান্বের ভবিষ্যৎ জীবন সেই কামনাবাসনা শ্বারা গঠিত হয়।

বেদান্তে স্বর্গ বা নরকের বিষয় বিশেষ কোন বিচার আলোচনা দেখা যার না। বেদান্তের মত হচ্ছে এই যে, ফারা স্বর্গে ষেতে চান তারা স্বর্গ স্থিত ক'রে নিয়ে যেতে পারেন। যিনি নরকের চিন্তা করেন, তিনি নরকই দেখবেন। বাঁরা মনে করেন তাঁরা পাপী তাঁরা সত্যসত্যই পাপী। যাঁর যেমন ভাবনা সিম্পিও

৮। 'बाठ्य हि अरब) बृङ्ग अबर बच्च बृठ्य ह।…शीडा'

8र<sup>-</sup> मत्ररणत शास्त्र

তার তেমনি। ত্মি ষা ভাববে তাই হ'রে উঠবে। ন্বর্গ ও নরক আসলে মান্বের মনেরই বিভিন্ন অবস্থা। বাইরে তাদের কোন স্বকীয় সত্তা নেই, যতকাল অজ্ঞানতা থাকে ততকাল তাদের স্বতন্ত্র সন্তার কথা মনে হয়। কিন্তু পরম সত্যের উপলব্ধি হ'লে আর জন্ম-মৃত্যু ব'লে কোন-কিছ্ম থাকে না। আত্মা তখন বিরাজ করেন আপন মহিমায়।

### পঞ্চম অধ্যায়

### व्याचात्र भूनवन्य ।

আত্মার প্নর্জান্ম হ'তে হ'লে তার আগে তার একটা টেতন্যময় সন্তা থাকা চাই। এই সন্তা স্থলদেহ হ'তে স্বতন্তা। 'আত্মা' বলতে এমন একটা স্বয়ংসচেতন ক্রিয়ার কেন্দ্র বোঝায়—যা আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক বিষয়ের ওপর চিন্তা করতে পারে এবং সজ্ঞানে জীবনের যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে। এই আত্মার উৎপত্তি এবং দেহনাশের পরে এক সন্তার বিষয় অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষকে অনুসন্ধিকে নু করেছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে সকল দেশের সকল জ্ঞাজির দার্শানিক ও সত্যদ্রুণ্টারা জন্ম-মৃত্যু-রহস্যের সমাধান করতে চেণ্টা করেছেন। বার বার এই প্রশন উঠেছে—কেন মানুষ এবং অপ্রাপর প্রাণী জন্মায়, আবার কিছুকালের জন্য বে'চে থেকে কিছু বিস্ময়কর কাজ ক'রে ও কতক কাজ অসমাশত রেখে যেতে বাধ্য হয় ? কেন কেউ কেউ অতি অল্প কালের জন্যে মত্যে আসে ও তারা এই প্রথিবীর বিষয় সমূহ ভাল ক'রে জানবার সুযোগ পায় না ? প্রশন জাগে, এইসব ব্যাপার কি আকস্মিক—নাকি এ-সবের মধ্যেও কোন নিয়ম আছে ? এই সব আবিভবি-তিরোভাব বা যাওয়া-আসা কি উদেশশ্বহীন, না—এদের পেছনে কোন পরিকল্পনা আছে ?

এই সব প্রশ্নের কোন সমাধান না পেলে মানব-মন তৃপ্ত থাক্তে পারে না।
প্রতীচ্যের জড়বাদী দার্শনিকরা আত্মার অভিতত্ব কিংবা সৃষ্টির উদ্দেশ্য-সন্বন্ধে
বিশ্বাস করেন না। অচেতন পদার্থ হ'তে চেতনার উত্তব হয় যাশ্যিক নিরমের
ফলে এই তাঁদের মত। তাঁরা বলেন, কোন কোন জীবাত্মা পার্থিব স্থলেশরীর
কেউ কেউ স্ক্রেশারীর, কেউ কেউ বা মান্য অথবা পশ্যশরীর ধারণ ক'রে
প্রথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং শরীর ধারণ-ক্রিয়াটি সৃষ্টির ধারা অন্যায়ী
অণ্য পরমাণ্যের সংমিশ্রণে সাধিত হয়়। তাঁদের মতে, মরণের পর কোন
জীবনের অভিতত্ব থাকে না, স্তরাং আত্মার সন্তা, তার জন্ম অথবা প্রকর্তম
বিষরে জিল্পাসাও অনর্থক। তবে সন্ত্যান্সিরংস্ক্রের মন ও-সকল কথার
আশ্বাস পায় না, আর তাই তাদের প্রশ্নেও থামে না। অপরপক্ষে দেখানো
বায় বে, কেবল জড় অণ্য ও পরমাণ্যের সংমিশ্রণ থেকে কথনো চৈতন্য ও বৃদ্ধির

স্ভিট হয় না— যে চৈতন্য ও বৃদ্ধি সকল প্রাণীরই প্রয়োজনীয় বিষয় ও একমার উপাদান।

গতি (motion) গতিরই সৃষ্টি করে, গতি থেকে কখনো ধারণা, অনুভূতি ও চিন্তার জ্ঞাতা বা বোদ্ধার সৃষ্টি হয় না। জ্ঞান বা চৈতন্য যে গতি থেকে সৃষ্টি হয় এ-কথা কেউ প্রমাণ করতে পারেননি। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে কোথাও কোন অদৃষ্ট বা আকস্মিকতার ঠাই নাই, সব কিছুই সার্বভৌমিক কার্যকারণ-সম্পর্কে গ্রীথত।

প্রতিটি ঘটনা—যা অতীতে সংঘটিত হয়েছে, ভবিষ্যতেও যা ঘটবে, তার প্রত্যেকের একটা কারণ থাকেই, অকারণে কোন-কিছুই হ'তে পারে না। শ্নো হ'তে শ্নাই স্ঘিট হয়, অন্য কিছু উৎপন্ন হ'তে পারে না। এই সত্য অস্বীকার করলে আধ্যনিক বিজ্ঞানের মলেনীতিকে অস্বীকার করতে হয়, আর অস্বীকার করতে হয় প্রাকৃতিক সতাকে। এই সত্য প্রাণীদের জন্ম-মরণ-বিষয়েও সমান খাটে। কার্য-কারণ-নিয়মটি সকলের মধ্যেই থাকে, এটি কোন আকস্মিক বস্তু নয়। কোন একটি কার্য ঘটলেই আমরা তার কারণ অন্সন্ধান করি। কোন কোন লোক চিন্তা করে যে, কার্যের সংগে কারণের কোন সম্বন্ধ নেই, কেননা কারণ অলৌকিক ও বিশ্বপ্রকৃতির বাইরের জিনিস। কিন্তু তাও কি কখনো সম্ভব হয়? তবে প্রকৃতপক্ষে কার্য ও কারণের মধ্যে সত্যকারের কি সম্পর্ক —চিন্তাশীল মনীধীরাও তা নির্ধারণ করতে পারেন না, অথচ উভয়ের মধ্যে বথার্থ সম্পর্কের জ্ঞানের ওপরই ঐ সমস্যার সমাধান নির্ভার করে।

বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তে পে'ছিল যে, কোন বস্তুর কারণ তার মধ্যেই নিহিত থাকে, তার বাইরে নয়। গাছের কারণ গাছের ভেতরেই আছে, বাইরে নয়, কেননা 'কারণ' হচ্ছে কার্যের অব্যক্ত, আর কার্য কারণের ব্যক্ত অবস্থা। বীজের মধ্যে গাছ থাকে স্কুত অবস্থায়, বাইরের আবেন্টনী তাকে (বীজকে) জাগিয়ে প্রকাশ করতে সাহাষ্য করে মাত্র। পরিবেশ ষ্তই শক্তিশালী হোক-না কেন, বটগাছের বীজ হ'তে কিছুতেই অন্য কোন গাছ হ'তে পারে না। স্কুতরাং কার্যে বা দেখা যায়, কারণের মধ্যে তাই থাকতে বাধ্য।

আধ্যনিক বিজ্ঞানের মতে, একটি জীবনকণিকা বা প্রাণপক্ষ বিবর্তিত হ'রে মান্ববের রূপ ধারণ করতে পারে। তা বদি হয় তো ব্রুবে, সেই জীবন-কণিকটির মধ্যে মানুবের সব-কিছ্বরই অব্যক্ত আকারে আছে। সেই আত্মার প্নক্রিম ৪৫

জীবনকণিকার মধ্যে থাকে অদ্শ্য অতিস্ক্ষা শান্তকেন্দ্র। তাঁর নিজ্ঞ কোন রপে নেই; তা মানুষ—কি পশ্ব যে-কোন প্রাণীর রপে নিতে পারে। জীবনকণিকার্যনির জীবনী এবং মানসিক শান্ত আছে।

ক্ষোদিন্ট প্রাণীসমাজের শারীরিক্রয়া নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে যে. অণ্ডেম প্রাণশন্তির মধ্যেও ধীশন্তি বলে একটি জিনিস আছে। এদের মধ্যে অবশ্য সে-শন্তির প্রকাশ ঘটে অতি স্থলভাবে। এই প্রকাশরীতি কাজ করে সেই নিরমে—যা স্থলবস্তুজগতকে নির্মান্তত করে। স্থলদেহের বিলোপ বা র্পান্তর ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ঐ শন্তিপঞ্জে সক্ষ্মে—জীবনসন্তার মধ্যে অন্স্যুত হ'য়ে থাকে, পরে উপযুক্ত পরিবেশ অনুসারে এই শন্তিপ্রের জাগরণ ও বিকাশ ঘটে।

জীবনের এই সব বীজাণ্কে নানা রকমের নাম দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় দার্শনিকরা এদের 'স্ক্রাশরীর' ব'লে থাকেন। এই স্ক্রাশরীর কার্য'-কারণ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম অন্সারে প্থিবীতে কিংবা অন্য কোনখানে আবিভূর্ত হয়।

**स्ट्रिंग**मतीत कीवत्नत भः नताविकाविदक्षे 'श्रकाम' ( र्वाक्वांक्ति ) व्रता বেদান্তে একেই প্নর্জান্মবাদ বলে। 'প্নর্জান্ম' বেদান্তের মতে ঠিক আত্মার দেহান্তরগ্রহণ নয়। প্রতীচ্য দার্শনিকদের দেহান্তরবাদের অর্থ একট্ব স্বতন্দ্র, তাঁদের অর্থ মৃত্যুর পর আত্মার এক দেহ হতে অন্য দেহে গমন। এই মতে, আছ্মা কিছুকাল একটি দেহে থাকার পর মৃত্যু হ'লে আবার অপর দেহে আশ্রয় করে। আত্মা তখন মানুষ অথবা পশুর দেহ অবলম্বন করতেও পারে। যারা ভাল काक करत छाता दस मन्द्रसा, किश्वा দেবদুতের রূপ গ্রহণ করে : আর ষারা মন্দ কাজ করে তার পশ<sub>্</sub>শরীর গ্রহণ করে। তারপর আবার তারা মন্ব্য অথবা উচ্চতর জীবের দেহ পেতে পারে। এই মতে, আত্মা কেবল দেহ হতে দেহাস্তরে ঘোরাফেরা করে। এতে আস্মার বিবর্তন বা অগ্রগতি তথা উন্নতির কোন কথা নেই। এই মতে, আত্মর্শান্তর গণে ও পরিমাণ স্থির এবং অপরিবর্ত নশীল ; আপন স্বভাব ও বাসনা অনুসারে দেহনির্বাচন ও দেহপ্রাণিত ঘটে। কার্য-কারণরীতি অথবা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ানীতির নিয়মের কথা এই অভিমতের মধ্যে ধরা হর্নন। প্রাচীন মিশরের অধিবাসীদের বিশ্বাস ছিল रव, म्राच्यात भत क्षीवाचा हाकात हाकात वहत थात এक एन्ट ह'रू खना एनट ৰুমতে থাকে।

৪৬ মরণের পারে

পিথাগোরাস প্লেটো এবং এ'দের অনুগামীরা এই মত বিশ্বাস করতেন।
পিথাগোরাস বলেছেন: 'মরণের পর চৈতন্যসন্তা দেহবন্ধন হ'তে মুল্তি পেরের
স্ক্রেদেহ দিয়ে প্রেতলোকে যায়। তারপর যতকাল এই পৃথিবীর অন্য কোন
দেহে তাকে পাঠানো না হয় ততকাল সে সেখানেই থাকে। পোনঃপর্নক
শ্বন্ধির পর তাকে আবার দেবতাদের মধ্যে আসতে দেওয়া হয়, সে তখন তার
আদিম ও সনাতন উৎসে ফিরে আসে।'

প্রেটোরও ছিল এই অভিমত। রুপকের আশ্ররে তিনি তার 'ফিউন্স্রাস'
নামক গ্রেশ্থে বলেছেন: 'সকল প্রাণীর অধীন্বর জিরুসে তার উড়স্ত রথ চালিয়ে
সকলকে আদেশ দিয়ে ও সকলের উপর কত্তিদ্ধ ক'রে বেড়ান। \* \* আদ্মা
যখন সত্যদ্ধি হারিয়ে ফেলে তখন তার পতন হয়, তার বহিরাবরণ সব খসে
পড়ে। তাকে তখন আবার মর্ভো এসে বার বার নর কি পশ্রদেহে জন্ম নিতে
হয়।'

প্রেটো বলেছেন, দশ হাজার বছর পরে একটি বিদেহী আন্থা আবার বেখানে তার চলা শেষ করেছিল ঠিক সেখানে সে ফিরে আসে, কেননা এর কম সমরের মধ্যে তার ডানা জন্মার না। প্রথম এক হাজার বছর পরে ভাল ও মল্প উভর আন্মারাই তাদের প্রনর্জন্মগত্রেদের অন্কর্লে পরিবেশ নির্বাচন করে। তারা আগেকার জন্মে ভাল ও মল্প কাজের ফলগত্রিল স্থিতি করেছিল। তদন্সারে শরীর ধারণ করে, তাদের প্রকৃতিও তদন্বারী হয়। কোন কোন আন্মা আবার মন্ব্যজন্মের প্রতি বীতশ্রম হ'রে পশ্শেরীরই নির্বাচন করে; তারা সেজন্য সিংহ, ব্যাঘ্র, উগলপক্ষী অথবা অন্যান্য পশ্দের শরীরেও জন্ম গত্রহণ করে। কিন্তু অপর কতকগত্রি আবার মন্ব্য-শরীর ধারণ করে তাদের পূর্ব-পূর্ব কামনাগ্রেলিকে চরিতার্থ করার জন্য। এই কাহিনী যদিও পৌরাণিক ব'লে মনে হয়, তব্ এর ভিতর দিয়েই প্রক্রেম্বাদের রহস্য বোঝা বাবে।

ভারত্তে প্রাচীনকাল হ'তে দেহান্তরবাদ চলে এসেছে, কিন্তু ভারতীর মতের সঙ্গে প্রেটোর মতের তফাৎ আছে। ভারতের হিন্দর্রা একথা কখন মনে করেনি যে আত্মা আপন ইচ্ছা অন্সারে দেহ গহেণ করতে পারে। তাঁদের মত ছিল এই যে আত্মা ভার কর্ম অন্যারী দেহ গহেণ করতে বাধ্যঃ ভাল কাজ করলে সে পার উচ্চ প্রাণীর দেহ, মন্দ কাজ করলে পার ইভর প্রাণীর দেহ। আজও অবশ্য গ্রীসের ক্ছে কেহ দেহান্তরবাদ কিবাস করেন।

আত্মার প্নের্জন্ম ৪৭

ভাঁদের ধারণা—মরণের পর আন্ধা কিছ্কালের জন্য পশ্দেহ অবলম্বন ক'রে থাকে, তারপর কর্মফল ক্ষর হ'লে আবার সে স্বর্গে বায় অন্তত কিছ্কালের জন্য। কিন্তু যুক্তিবাদী বাঁরা ভাঁরা একথা মানেন না যে মান্যের আন্থা পশ্দেহে আবার ফিরে যায়। ভাঁরা অবশ্য প্নজ'ল্ম অর্থাৎ প্নরায় সেই শরীর গ্রহণের কথায় বিশ্বাস করেন।

'প্নের্জন্মবাদ' বিবর্জনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সক্ষমপ্রাণবীক্ত কতকগুলি वाসনা চরিতার্থ ও কর্মের অন<sub>্</sub>ষ্ঠান করবার জন্য দেহ ধারণ করে। মানবীয় আত্মা পশ্রদেহ ধারণ করে না। বিবর্তনিবাদের নিয়ম অনুসারে সে মানবীয় স্তরেই থাকে ; তাকে নিচে নামতে হয় না : চেতনার নিশ্নস্তর হতে উচ্চ স্তরে জীবাত্মা যায় জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সঞ্চয় করতে করতে। একথা অবশ্য সত্য বে, উপনিষদে মানবীয় আত্মার অধঃপতন পশ্চাণ্বর্তনের কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে, জীবাত্মাকে পশুদেহ ধারণ করতে হবে। যে আত্মা মানবীয় **শান্ত** नाভ कরছে, সে পশ্লেহ পছন্দ করবে—এটা কেমন অসংগত কথা বলে মনে হয় না কি? একটা ছোট আধারে কি বড় জিনিস ধরে? এই হতে পারে যে মান্বের দেহ নিয়েও পশ্র মতন জীবাদ্মা জীবনযাপন করতে পারে। আত্মার এই যে **পশ্∓**न्यভाব—এ' **रह्म ष्यमर हिसा ও कात्कद्र करन** । **এই हिसा ও कात्क**द्र यन यनराज वाथा । कर्र्यात यन जवगारे राजावता ; जा जमीतरार्य ७ जीनवार्य । কিন্তু এই যে পশ্বস্বভাব জীবাদ্মা লাভ করে তাও সাময়িক ; এই অবস্থায় থেকে আত্মা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় ক'রে সেই অবস্থা থেকে সে আবার উচ্চস্তরে যায়। ভুলের জন্যই মানুষ অসং কর্ম করে, আর অজ্ঞানতাবশতঃ সেই ভুল লাভ হয় ; একটা জন্মে সব অভিজ্ঞতালাভ করা অসম্ভব ব'লে আরও জন্মের দরকার হর ; অবশ্য একথা আমরা বিশ্বাস না করে পারি না। কাজে কাজেই **প্নৰ্জ অবাদ মান্তে হয়**।

বোল্থ-দার্শনিকদের পনেরাবতরগবাদ একট্ ব্যতস্থা। তারা আন্মার নিত্যতা মানেন না। তারা বলেন, মরণের পর প্রাদেসতা অন্য রক্ষের রূপ নিরে আসে তবে, সে প্রাণসত্তা একই লোকের নর। এই মতে কিন্তু কার্য-কারণে নিরম রক্ষিত হ'বার অবকাশ থাকে না। জীব বে কাজ করে তার কল ভোগ করবার করে তারুক—একই ব্যক্তিকে প্রের্জন নিতে হয়। তা না হলে একজন কাজ করবে অপরক্ষন তার কল ভোগ করবে—এ কথা তেমন বোলিক মনে হয় না।

৪৮ মরণের পারে

এতে নিয়ম বলে কোন জিনিষ থাকতে পারে না। যাঁরা প্রনম্পাদ্ধবিশ্বাস করে না তারা হয় একজ্ঞমবাদের—না হয় উত্তরাধিকার নিয়মে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই দুই মতবাদ দিয়ে মানব-মনের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। একজ্ঞমবাদের শ্বারা বোঝানো যায় না—কেন ব্যাণ্টিসন্তার আবিভবি হয়, আর কেনই বা কিছুকালের জন্য থেকে জীব অন্য কোথাও আবার যায় তা জানা যায় না।

এ'রা জীবনের উদ্দেশ্যবিষয়ে সচেতন ব লে মনে হয় না । জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নতান নতান অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করা । তাঁরা বোঝাতে পারেন না যে, কেন শিশ্ব অবস্থায় জীবকে মারা যেতে হয় । খ্টান ও ইসলাম ধর্মে ও একজন্মবাদ স্বীকার করা হয় । তবে এদের মধ্যে যে কার্যকারণ সম্পর্কের নিয়ম উপেক্ষিত হয় সে কথা আগেই বলা হয়েছে ।

জীবন-মরণের যথার্থ রহস্য ভেদ করতে হ'লে জীবনের নিত্যতা স্বীকার করাই স্ববিধা। আত্মা যদি বর্তমানে থাকে তো সে আগেও ছিল, আর পরেও থাকবে।

সৃণ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের যে জ্ঞান মান্বের মনে হয় তা কালবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঠিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, কালের কোন শুন্ধ ও স্বতন্ত্র जुडा तुर : काल १८६६ र्वावना। वा मायात कार्य । मत्रापत भूत कालदाध *लाभ* পায়, যেমন পায় নিদার সময়। নিদার পর জাগরণের যেমন নব চেতনা অনুভূতে হয়, মরণের পর নত্ন জীবনও তেমনি হয়। নিদ্রা তার পূর্ব পরবর্তাকালের ব্যবধান ঘটালেও ব্যক্তির সন্তার ছেদ বা ক্রমভঙ্গ ঘটায় না। আত্মার পনের্জন্ম হ'লেও তার নিত্যতা নন্ট হয় না। বেদান্তের মতে, জীর্ণ বস্তের মতো জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নতনে বসন পরিধানের মতো আত্মা নবীন দেহ ধারণ করে। কতকগ্যলি উদ্দেশ্য সিন্ধ জনাই তাকে তা করতে হয়। প**্নর্জান্মবাদের সাহায্যে প্**থিব**ীর অধিকাং**শ লোক মরণ-রহস্যের সমাধান-সূত্রের সন্ধান পেরে আশ্বস্ত হয়। প্রতীচা प्राप्त (क्षार्त), क्षांग्रेनाम, काण्टे, त्यांनर, किकार्टे, त्यात्यनशाख्यात, त्यांमर ৱুনো, গেটে প্রভূতি দার্শনিকগণ; ওয়ার্ড স্ ওয়ার্থ', টেনিসন প্রভূতি কবিগল ডাঃ জুলিয়াস মুরেলের, ডাঃ ডোনের, রাকার্ট প্রভৃতি দেহতাত্ত্বিকগণ দেহান্তর एक्टाख्यवारम अथवा भूनक्<sup>र</sup>म्यवारम विश्वामी हिर्लन । शाठीन मार्गीनक र्जातरभन भूनवर्षम्मवारम विश्वाम क्तरण्य । अहे अक्सात मिन्यास या अ-विस्तू

মানব-মনের যাবতীর প্রশেনর উত্তর দিতে পারে এবং বৈজ্ঞানিক রীভিডে ব্যাখ্যা করতে পারে ।

একজন্মবাদ ও বংশপরস্পরানীতি বাদ প্রেক্সন্মহস্য ভেদ করতে না পারে তবে আমাদের অন্য কোন নীতি প্রহণ করতে হবে। এই মত খ্রীন্টানদের মধ্যেও এমনভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল যে, জাস্টিনিয়ানকে ৫৩৮ খ্রীন্টান্দের কন্স্টান্টিনোপ্লের পরিষদে এক আইন ক'রে ওর বিস্তারের সম্ভাবনাকে রোধ করবার চেন্টা করতে হয়। আইনটি এই—

'বে কেউ আন্মার পর্নর্জান্ম-সন্বন্ধে পোরাণিক ব্যাখ্যা সমর্থান ও সেই সূত্রে বিশ্বাস করে যে, আত্মা মৃত্যুর পর ফিরে আসে, তাকে ঈশ্বর ও চার্চের অভিশাপ ভোগ করতে হয়।'

भूनक कावाप यांत्रा विन्वामी नन छांत्रा উख्याधिकात्रम् द्वात माशास्य कीवन-মরণ-রহস্যের মর্মা বোঝাবার চেন্টা করেন। কিন্তু তাতে কি সকল জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে ? একটি উদাহরণ ধরা যাক্ঃ একটি প'চিশ বছরের যুবকের কতক্ণ্যাল উল্লেখযোগ্য গ্রাণ বা প্রতিভা আছে। এ'বিষয়ে হয়তো ভার মিল আছে তার পিতামহের সঙ্গে। উত্তরাধিকারস্থাের সমর্থকিরা বলবেন, সে ঐ গ্রেণার্যাল পেয়েছে তার পিতামহের কাছ থেকে। সকল প্রাণীর প্রাণ-সম্ভার অণ্যতম অবস্থায়ও ঐগ্রাল তার মধ্যে ছিল। কিন্তু তা কি অসংগত বলে मत्न रन ना। वन्द-भव्रमाग्द-व्याकारत्वत्र श्वानमञाग्द्रांन स्कृतित्र मर्का वन्द्रः, সেগ্রালির আরতন পিনের মাথার বতটকে: জারগা থাকে তার চেরেও ছোট। व्यवगा मृत्यवीन यामात्र माहार्या प्रथमित व्यवप्रविकार्याना कानाचा करकात्र. कान हो विफाल, कान हो भाशी वा कान हो भाष्ट्र का वाका याद ना, किन्छ তা হ'লেও ঐ ক্সান্তরতন অণ্যালের মধ্যেই বাবতীর বৈশিষ্ট্য সক্ষা আকারে নিহিত থাকে। । কোন দ্রণের মাস্তব্দ ও স্নায়কেন্দ্র গঠিত হবার আগে থেকে কোন শিশ্ব বা যুবকের মধ্যে সংগীতের প্রতিভা ও শক্তি সংক্ষা-সংস্কারের আকারে প্রাণ-অণুরে মধ্যে সুক্তে থাকে. সেই প্রতিভা ও শক্তিই সংক্রমিভ হয় অশ্বকোবে তার পিতামহের ভেতর দিরে। আসলে একটি মানুবের সকল-কিছু প্রবৃদ্ধি ও প্রকৃতি বে একটি অণ্যে মধ্যে নিহিত থাকে একথা কি সম্ভব ব'লে

<sup>&</sup>gt;। বিজ্ঞানত বলে, স্ট বা ব্যক্ত অবস্থার কোন বিনিসেরই কাপে হয় না, সমতই স্ক্রে বং অধ্যক্ত আহারে থাকে। বানী অভেগানস্ত মহারাক উার 'পুনর্করবার'-এছে এ'সবজে বিশেবতাকে আলোচনা করেছেন।

মনে হয় না ? অণ্কোষে যখন মণ্ডিল্ক, মুখ বা নাক তৈরী হয়নি তখনই মানুষ হ'লে তার নাক বিক্ত হবে—িক বাঁকা হবে তার সংস্কার মানুষের মধ্যে স্কৃত থাকে। অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন, যাঁরা বংশপরম্পরাধারা বা উত্তরাধিকার-সূত্র স্বীকার করেন, কিন্তু এটি তাঁরা নির্ধারণ করতে পারেন না যে, কিভাবে একটিমাত্র অণ্কোষে বা প্রাণবীজে পিতা, পিতামহ, মাতা ও মাতামহের এদের সকল রকম দৈহিক ও মানসিক সংস্কারগৃলি সণ্ডিত হ'য়ে থাকতে পারে।

মান্ধের শরীরে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ অণুকোষ পরিব্যাপ্ত থাকে। কিন্তু প্রশন এই যে, কী ধরনের বা কী প্রকৃতির সেই অণুকোষগর্মল আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সকল রকম শান্তি ও প্রবৃত্তিকে ফ্রটিয়ে ত্লতে পারে ? সতাই বিজ্ঞানী-মনের কাছেও এ-সমস্যা জটিল হ'য়ে আছে।

উত্তর্রাধিকারস্ক্রের বিপক্ষেও যুক্তি আছে। এ'কথা মনে রাখতে হবে যে, কারো মধ্যে উত্তরাধিকারস্ক্র পাবার প্রবণতা থাকলে তবে সে সেই স্ত্র পায়, নইলে নয়। কিন্তু উত্তরাধিকারস্ক্রকে যাদ সত্য বলে ধরাও যায় তবে তাতে কি প্রমাণ হয় না যে জন্মের প্রের্ব আর্থাবক-সন্তায় তার বিকাশ-সন্তাবনা নিহিত ছিল ? জীবের প্রের্বসন্তার কথা হ'তে এ-কথার তাহলে পার্থক্য হয় কিসে ?

উত্তর্যাধকারসূত্রের সাহায্যে প্রতিভা ও বহু অলোকিক শন্তি বা জ্ঞানের কারণ-রহস্য ভেদ করা যায় না, কিন্তু আত্মার প্রনর্জন্মবাদ অথবা দেহান্তর-ব।দের সাহায্যে ভাল ভাবেই তা করা যায়। মেষপালক মণ্গিমামালা পাঁচ বছর বয়সে গণনায**ে**ত্রর মতো গণনা ক'রে যেতে পারত। সাত বছরের শিশ**্ন** জেরাব কালবার্ণ না লিখে দুর্হতম গাণিতিক প্রশ্নসমূহের উত্তর দিত। বিখ্যাত সংগীতকার মোজার্টের বয়স যখন চার বছর তখন তিনি একটি 'অপেরা' রচনা हेम् नात्म व्यक्त निर्धा वानक हिन । त्र हिन क्रीविमान। কর্ব্বেছিলেন। একদিন হঠাং পিয়ানোতে গানের সরে বাজাতে থাকে। সেই সংগীত সে কোনদিন আগে কারো কাছে শোনেনি বা শেখেনি। বৃদ্ধি তার তেমন বেশী কিছ্র ছিল না, কিন্তু সংগীতে সে ছিল ওস্তাদ। নিজেই সে সংগীত রচনা করতে পারতো। উত্তর্রাধিকার-নিয়মের ন্বারা কি এই সকল ঘটনার ব্যাখ্যা করা ষায় ? অনেকে বলেন, পূর্বপরেষের থেকে সঞ্চিত ও অব্ধিত বৃদ্ধিসমন্টির **करन**रे প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবিভবি হয়। কিন্তু শেক্সপীয়র, যীশু-খ্রীষ্ট, বৃদ্ধ অথবা শৃত্করাচার্যের ক্রলজীঘাটলে তাঁদের মধ্যে প্রতিভাশালী হবার এমন কোন र्भावत तथांक त्यात्म ना ।

₹ 1

গ্যালিলিতে তথন অনেক মেষপালকই ছিল, তাই একমাত্র যীশুই তাঁর পিতামাতা কিংবা আত্মীয়স্বন্ধন হতে মেষপালকের গ্লেষম্ম পান নি। ব্যক্তরের সময় ভারতে তো আরো অনেক রাজকুমার ছিলেন, কিন্তু রাজকুমার শাক্য-সিংহই একমাত্র বৃদ্ধ হতে পেরেছিলেন। কেমন ক'রে তা হ'ল? উত্তরাধিকার স্ব্রের নিয়ম দিয়ে কি এ-সব ব্যাপারের হদিস পাওয়া সন্তব হয়? না, হয় না।

আমাদের আত্মসত্তার অস্তিম্ব যদি একবার স্বীকৃত হ'য়ে থাকে তা কখনই বিলুপ্ত হ'তে পারে না। আজ যা আছে, তা আগে ছিল না—িক পরে থাকরে না, এমন কথা ভাবতেই পারা যায় না। এই দেহের আগে আত্মা কোথায় ছিল কেউ বলতে পারে না। আত্মার আদি-অন্ত খাঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য।

প্রদর্জ শ্মবাদে যাঁরা বিশ্বাসী নন তাঁরা এ-বিষয়ে দ্ব-একটি আপত্তি তোলেন।
তার একটি হচ্ছে এই: আমরা যদি আগে ছিলাম তো আমাদের সে-কথা
মনে পড়ে না কেন? কিন্তু এই জীবনের সবকথাই কি আমাদের মনে থাকে?
শৈশব ও কৈশোরে মান্য যে যে অভিজ্ঞতা সগুয় করে তার সব কিছুই
কি মনে থাকে? তা ছাড়া এমন মান্য থাকতে পারে যাঁরা অতীতের সব
কিছু মনে করতে পারেন। প্রাচীন ভারতে এমন সব যোগী ছিলেন। প্রাচীন
গ্রীস থেকে দার্শনিকেরা ভারতে আসতেন হিন্দ্বযোগীদের কাছে ঐ সব বিদ্যা
শিখতে।

কেউ কেউ ভাবেন, অতীত ও ভবিষ্যৎ জ্বান্তে পারলে ব্রি জীবনে খ্রে স্বিধা হয়, কিন্তু তা কি ঠিক? যদি জ্বানা যায় যে, কয়েক দিন পরে একটা কৈছু মন্দ্র ঘটেব জীবনে, তা হ'লে কি আর মন স্থির রেখে অন্য কাজ করতে পারা যায়? অতীত বিষয়েও সেই কথা খাটে। অতীতের চিন্তায় অনেক সময়ে উদ্যম নন্দ্র হ'য়ে বর্তমান উপোক্ষত ও অপব্যবহৃত হয়। তাতে জীবনও নন্দ্র হয় বই কি? বর্তমানকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের তৈরী ও উন্নত ক'রে তোলাই মান্বেরে কর্তব্য। এমনি ক'রে কাজ করতে করতে একটা সময় আসবে যখন দিব্যজ্ঞানের উদয় হবে আমাদের মধ্যে, তখন অতীত-ভবিষ্যতের বিশাল চিত্র চোখের স্মুন্থে উন্ঘাটিত হ'লে শ্রীক্ষের মতো বলতে পারা যাবে: 'তুমি ও আমি বহ্লেন্মের মধ্য দিয়ে এসেছি; সে-সব ভোষার জানা নেই, আমি কিন্তু সবই জানি।'

# यर्थ व्यथात्र

## ॥ ब्याका ७ ठात बाहरे ॥

আত্মা ও তার অদৃত্ট-সন্বন্ধে প্রশ্ন সহজেই সকল মনে জেগে থাকে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল মনকে কোন প্রশ্নই এমন ভাবে স্পর্শ করে না, কোন সমস্যাই মানব-মনকে এতাে ভাবার না। প্রাচীনকাল থেকে মর্ন্ন, র্থার, দার্শনিক ও চিন্তাশীলরা এই প্রশ্নের সমাধান করবার চেন্টা করে এসেছেন নানাভাবে। সেই চেন্টার ফলে ঐ বিষয়ে নানা মতবাদ গড়ে উঠেছে। কেউ বলেন, দেহ নিরপেক্ষ আত্মা বলে কোন-কিছ্ব নেই; কেউ-কেউ আবার আত্মা বলে কোন কহনে না। বাঁরা দেহ-নিরপেক্ষ আত্মার বিশ্বাসী তাঁরা এর নিত্যভার বিশ্বাস করেন। বাঁরা আত্মার অথবা দেহ-নিরপেক্ষ আত্মার বিশ্বাস করেন। বাঁরা আত্মার অথবা দেহ-নিরপেক্ষ আত্মার বিশ্বাস করেন না তাঁরা ঐ সমাধানে তৃন্ট হন না। এমন কভিপর লোক আছে বারা নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করে যে, তাঁদের আত্মা ব'লে কোন জিনিব নেই, কিন্তু মানব-সমাজের সব ধর্মই আত্মার অমরত্বে আত্মা ব'লে কোন জিনিব নেই, কিন্তু মানব-সমাজের সব ধর্মই আত্মার অমরত্বে আত্মা থাকে, মৃত্যার পর ইহা ভাল কর্মের জন্য স্বর্গ স্থে অথবা মন্দ কর্মের জন্য শাস্তিত ভোগ করে। কিন্তু এই সকল ধারণার প্রতিষ্ঠা হ'ল প্রাচীন শাদ্যগ্রন্থ বা শ্রেষ্ঠ ম্নিক্ষিয়দের বা সত্যাদের গ্রন্থ ও বাণাীর ওপর।

খ্রীণ্টানদের ভেতর সাধারণ বিশ্বাস যে, আত্মার অমরত্ব বা অমর জবিন বীদ্ব্রীণ্টই স্থি করেছেন, স্তরাং যীদ্ব্রীণ্টের জন্মাবার আগে আত্মার অমরত্ব বিষয়ে বিশ্বাস প্থিবীতে ছিল না এবং যে কেউ অমরত্ব বা অমর জবিন লাভ করবে তাকেই যীদ্ব্রীণ্টের সাহায্য নিতে হবে, নিজে নিজে পারবে না। কিন্তু যখন আমরা খ্রীল্টপ্রে য্রেগর ধর্ম সকল ও শাদ্বাগ্রিল পড়ি তখন দেখি যে, আত্মার অমরত্ব বা অমর জবিন বিষয়ে বিশ্বাস প্রাচীন ইজিণ্ট, বাল্ডিয়া, ভারত, রোম, গ্রীস, পারস্য প্রভৃতি দেশের লোকের মধ্যে সর্বভোভাবে ছিল। স্ভ্রাং প্রিবীর প্রাচীন ধর্ম গ্রেলর আলোচনা করলে খ্রীন্টানধর্মে যে বলা হয়েছে—একমার বীদ্বেশ্রীণ্টই শ্বাদ্বত জবিন মান্বকে এনে দিতে পারেএবং বীদ্রে অন্থ্রহ ছাড়া স্বর্গরাজ্য প্রবেশ করা যায় না সেই সমস্ত মিথ্যা প্রমাণ হয়ে বায়। হ'তে পারে, যে করেকটি ইহুদীজাতি ধর্ম শাদ্ধ বিশ্বাস করতো না বা সে-সব কিরের

সম্পূর্ণে অজ্ঞ ছিল, ভগবান যীশা তাদের উন্বোধন করেছিলেন, কিন্তু তাই ব'লে একমাত্র তিনিই সর্বপ্রথমে প্রথিবীতে মান্ধের জীবনে শাশ্বত আলোকের সন্ধান দিয়েছিলেন একথা কে স্বীকার করবে ?

ষদিও বেশার ভাগ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন যে, অমর আত্মার অম্পিত্ব আছে, মৃত্যুর পরেও আত্মার নাশ হয় না, আত্মা অক্ষত অবস্থায় থাকে; তব্ ও প্রগতিশাল পশ্ডিতরা ধর্মশাস্রে এ'সকল মতবাদের প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান ক'রে তাঁরা নাকি সিদ্ধান্ত করেছেন, আত্মা ও পাথিব জড়শরীর একই জিনিস, কিংবা আত্মা দেহের কোন শক্তি বা উপাদানের পরিগতিবিশেষ, দেহ ছাড়া আত্মার কোন শুপ্তক অস্তিত্ব নেই। তাঁদের সিদ্ধান্তের সপক্ষে তাঁদের স্বৃদ্ধুত্ব ব্রত্তিও আছে।

তাদের মতে, বৈজ্ঞানিকরাও দেহ ছাড়া আত্মার পূথক সত্তা আছে কিনা ण कानाव कना गटक्या कदाराइन अवः अर्थ विवार विवार विवास समाधाराह कना ভারা কোন চেন্টা করতেই বাকী রাখেন নি। যতরকম সক্ষ্মো যন্ত্র আবিন্দার করা হয়েছে সেগর্নি তারা কাজে লাগিয়েছেন মৃত্যুর পর মস্তিত্ব থেকে কোন্ জিনিস বার হরে যায় তা দেখার জন্য। জীবজন্তর মাথায় অন্তোপচার ক'রে তারা দেখেছেন। মান্যে যখন মরে যায় তখনও সতর্কভাবে সবঙ্গে তাঁরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন কোন্ জিনিসটি দেহকে ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু দ্বংখের বিষয় তাঁদের সকল রকম চেন্টাই বার্থ হয়েছে। জীবন-মৃত্যু রহস্যের সমাধান कद्राक कम क्रथो मान्य करतीन, किन्नु नमम्ब পরিশ্রমই তাদের বিফল হয়েছে, আর সেজনাই অনেক লোক আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে অবিশ্বাসী, নাস্তিক ও জ্ঞারদী। সে'জনাই প্রত্যক্ষের বাইরে কোন জিনিসকে বিশ্বাস করতে তারা চার্মান, আত্মার আঁসতত্ব সম্বন্ধে যুব্তি দেখালেও তারা শোনেনি, বরং জড় থেকেই চৈতন্যের উদ্ভব হয়েছে একথা বিশ্বাস করেন। নাগ্তিক ও জড়বাদীরা वलन-फेन्टना. खान ७ मन नव-किन्द्रक्टे मुधि करत्रह एनट, एनट् हाजा আত্মার পূথক অস্তিত্ব নেই, দেহ বতদিন থাকিবে ততদিন আত্মা থাকবে, দেহের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে আত্মারও মৃত্যু হবে, কেননা মৃত্যুর পর চেতনাত্ম আত্মা আলাদাভাবে বে দেহ থেকে বেরিয়ে যায় তা তাঁরা কখনো চাখ দিয়ে দেখেন নি। তবে এও ঠিক যে, জড়প্রকৃতি থেকে চৈতন্য বা বৃদ্ধি স্ভিট হয়েছে একথা আজ পর্যস্ত কেউ প্রমাণ করতে পারেনি।

সভাকার কথা এই বে, দেহ-বাভিরিত্ত অথচ দেহকে নিয়শিত করছে

48 মরণের পারে

দেহের সকল কিছুর ওপর কত্তি ক'রে তাদের কর্মপ্রেরণা দিচ্ছে এমন আত্মার অভিতত্ব যদি আমরা দ্বীকার করি তবে নৈতিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক কতকগ্রলি প্রশেনর সংম্থীন আমাদের হ'তে হয়, কেননা ঐ ধরণের সচেতন আত্মাকে স্বীকার না করার অর্থ হল নৈতিক নিয়মনীতিকে অচল করে দেওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে আমরা হয়ে দাঁড়াই জড় যন্ত্রবিশেষ ছাড়া অন্য কিছু নয়। জীবন যদি দীপশিখার মতো নিভে যায় তো সেই জীবনের জন্য এতো সংগ্রাম করা কেন? কেন এতো দঃখ-কণ্ট ভোগ করা তার জন্য? স্থলেদেহ লোপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে র্যাদ সত্তাই নণ্ট হয় তো মানুষ ধর্ম'জীবন যাপন করবে কেন? কেন তবে আমরা প্রত্যেককে হত্যা করি না, প্রতিবেসী ও আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা ক'রে তাদের কাছ থেকে সব-কিছ্ব অপহরণ করি না? ভবিষ্যৎ যা হয় হবে। প্রত্যেক লোকই তাহলে প্রেরোদস্তার স্বার্থপর হয়ে পড়বে এবং নৈতিক মানও তাদের খর্ব হবে। আত্মার অগ্তিত্ব অস্বীকার করলে মান**ু**ষের শিক্ষাদীক্ষা, চরিত্রগঠন প্রভৃতি আর দরকারী বলে অনুভূত হবে না। তাহলে এ-যাবং মানবসমাজ যে সব কৃষ্টি ও শিল্পনীতির মূল্যবোধ নির্পণ করেছে তা নন্ট হয়ে যাবে। স্ত্রী-পুত্রের প্রতি যে সাধারণ স্বার্থগ**ন্ধহীন মমতা** ও ভালবাসা তাও প্রতারিত ও লাম্বিত হবে, আর তাহলে এই বিশ্বসংসারে শা্ধ্ব কি আমরা উদ্দেশ্য ও দায়ীছবিহীন খেলাই খেলে যাবো? না, তা কখনো হয় না ; কেননা তাই যদি হয় তবে সাংসারিক জঞ্জালরপে দঃখ-কণ্টকে এড়াবার জন্য আমাদের আত্মহত্যা করতে হয়, ধর্ম শাস্ত্রগুলিকে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়ে—দেবদেবীর মণ্দির ভেঙ্গে ধ্লিসাং করে দিতে হয়। তখন আমরা বাস করব সাধারণ পশার মতো ইন্দ্রিয়ের জগতে ঘারে বেড়িয়ে। আর আত্মা যদি শাশ্বত ও অমর নাই হয় তবে ধর্ম জীবন যাপন কিংবা ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান করারই বা যৌত্তিকতা কোথায় ?

দেহ সম্পর্ক হীন পৃথক আত্মায় সত্তা যারা বিশ্বাস করে না, নৈতিক প্রশেনর সমস্যা তাদের কাছে এসে দাঁড়াবেই। মনোবিজ্ঞানের বেলায়ও তাই। আত্মা বা মন সম্বন্ধে জীণ বস্ত্তাশ্বিক মতবাদ তো একরকম অচল বল্লেই হয়; তাছাড়া এই মত ধীমানের কাছে কোনদিনই তা আদরণীয় নয়।

আত্মার অগ্তিত্ব অস্বীকার করেলে মস্তিত্বের চির সক্তিয়তা এবং আত্মসচে-ভনতা বিষয়ের ব্যাখ্যা করা দ্বহে। কোন শক্তি ভাবনা, কল্পনা ও স্মৃতিশক্তির স্কৃতি করে তা বোঝা যাবে না। জীবের যে দর্শন প্রবন স্পর্শনের অন্ভ্তি তা কি ইথারের স্পন্দনের স্থি হতে পারে ? কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে কি ঐ সব স্থি করা যায় ? অসম্ভব, অসাধ্য । তাই একমান্র আত্মার অস্ভিত্ব স্বীকার করলে ঐ-সব সমস্যার সমাধান হতে পারে ।

জড়বস্ত, কিংবা তড়িং পদার্থ থেকে চৈতন্যের স্থি হয়নি। সারা বিশ্ব-স্থিতিক বিশেষণ করতে এই তিনটি আদিম ও মৌলিক বস্তুই পাওয়া যাবে: প্রথম, পদার্থ : দ্বিতীয়, জ্ঞান বা শক্তিঃ তৃতীয়, চৈতন্য । এ'গুর্নির মধ্যে মূলপদার্থ অপরিবর্তনীয় ও অক্ষয়। মনস্তাত্তি<sub>ব</sub>ক গবেষণা থেকেও জানা গেছে যে. পদার্থ শক্তি ন্বারা কোর্নাদন সূণ্টি হয়নি। পদার্থ অক্ষয় ও অস্জ্রনীয়। বস্তত্ত পদার্থ ও শক্তি চৈতন্য-সংর্কাক্ষত হয়েই চলতে থাকে। পদার্থ ও শান্তিসংরক্ষণ যদি সত্য হয় তবে সাধারণতই প্রশন ওঠে যে, কেমন ক'রে ত্তীয় পদার্থটির মাধ্যমে আমরা জগতের সকল-কিছুর জ্ঞানলাভ করি তাও সংরক্ষিত হয় না? সতেরাং পদার্থ জ্ঞান সংরক্ষিত হলে তারাও শ্বাশ্বত ও অপরিণামী হিসাবে গণ্য হবে। আমরা সকল-কিছু পদার্থকৈ জানি একমাত্র চৈতন্য ব্য ব্যদ্ধির মাধ্যমে। এদের ছাড়া আর কোন শক্তির সাহায্যে কি আমরা তাদের জানতে পারি? না, পদার্থ ও শক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞতাও আমাদের জ্ঞানের উপর নির্ভার করে। আসল কথা এই যে. পদার্থ ও শক্তি সংরক্ষিত ও শাশ্বত হলে আমাদের জ্ঞানও শাশ্বত ও সংরক্ষিত হবে: অর্থাৎ র্যাদ পদার্থ প্রভূতি কত্য সংরক্ষিত ও অক্ষয় হয়ে থাকতে পারে তো চৈতনেরেও তা হতে বাধা কি ?

মনে রাখা উচিত যে, সৃষ্টির অর্ধেকটা পদার্থ ও জ্ঞান নিয়ে বাস্তব বিশ্ব, আর বাকী অর্ধেকটা চৈতনাময় বিশ্ব। আমরা যদি মৃহুতে অজ্ঞান হয়ে যাই তো কোন-কিছুরই সত্তা আমাদের কাছে থাকবে না। আমাদের কাছে সব-কিছুরই প্রতীতি ও অনুভূতি চৈতনোর জনো।

একথা তাহিলে বেশ স্পণ্টই বোঝা যায় যে, বস্তা ও জ্ঞানের সন্তা-নির্ভার করে ব্যক্তিচেতনার ওপর, সাতরাং পদার্থ কিংবা জ্ঞানের সংরক্ষণ হতে হলে ব্যক্তি চেতনারও সংরক্ষণ হতে হয়। বিশেবর বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ ক'রে মালেনীতির কথা অবগত হ'লে বোঝা যাবে যে, পদার্থ ও জ্ঞানের মতো বান্থি ও চৈতন্য সংরক্ষিত হয়, আর তা যদি হয় তো ব্যক্তিচিতন্যও সংরক্ষিত না হয়ে যায় না। কাজে কাজেই সকল চৈতনোর আধার ও উৎস যে আত্মা তা স্বীকার কর্মত হয়, করলে সব ঝামেলাও চাকে যায়।

কিন্তু আত্মার অমরত্বের কথা মেনে নিলেও দেহ যে পরিবর্তনশীল তা উড়িয়ে দেওরা যায় না। তাহলে আত্মার স্থায়িত্ব দেহের মধ্যে নেই একথা বোঝা যাচ্ছে। তবে স্থায়িত্ব কিসের? সে স্থায়িত্ব হ'বে আত্মার বা আত্ম-চেতনার। এই আত্মচেতনাই টিকে থাকে দেহ ক্ষয় হয়ে যাবার পরও।

আত্মার অবিচ্ছিনতা ও নিত্যতা স্বীক্ত না হয় হ'ল, কিন্তু এর লক্ষ্য কি ?
আধ্মনিক বিজ্ঞান এর জবাব দিতে পারে না । উত্তর দেওয়া অতো সহজ্বও
নয় । বেদান্তের উত্তর এই বিষয়-সর্বজনগাহ্য ও সর্বপ্রকার সংকীর্ণতাবজিত ।
বেদান্তের মতে, আত্মা যে স্হলে জড়দেহ উৎপন্ন করে তা হতে ভিন্ন স্বাধীন
ও স্বতস্ত্র । এই আত্মার মধ্যেই আছে প্রাণশান্ত, মন, ব্যক্তি, ইন্দ্রিশান্তি ।
এই আত্মাই পিতামাতার মাধ্যমে দেহ স্থি করে ।

এখন প্রশ্ন এই যে, আত্মা যদি মরণের পরেও থাকে তো তার ব্যক্তিত্ব বা বৈশিন্ট্য থাকে—না যার? বেদান্তের মতে, তার বৈশিন্ট্য থাকে। দেহান্তে আত্মা ব্রুক্তে পারে কোথায় সে ছিল, কে ছিল তার জনক-জননী। আর্থ্যনিক অধ্যাত্মতন্ত্র মরণের পর আত্মার ব্যক্তিসন্তার অস্তিতত্বের কথা প্রমাণ করেছে। আর্থ্যাত্মিক জীবনে যারা অগ্রসর হয়েছেন তারা পার্থিব সম্পর্কের কথা ভেবে মুহ্যমান হন না, তারা আরো উন্নত অবস্থায় যেতে ইচ্ছা করেন। বেদান্তের মতে— স্বর্গ অনেক আছে। ব্যক্তিসন্তাময় আত্মা যে কোন লোকে যেতে পারে। কিন্তু যারা উচ্চ্যতরের অধ্যাত্মজনীবন কামনা করেন তারা অনন্ত ও অখন্ড রক্ষার সঙ্গে না মিশে-যাওয়া অবধি কেবলই চলতে থাকেন।

স্বর্গ-সম্বন্ধে খ্রীণ্টান ও মুসলমানদের অভিমত এক রকম। এই মতে স্বর্গ হচ্ছে অনন্ত সুখ ও গৌরবের স্থান। ধার্মিক ও ন্যায়পরায়গদের জন্যই এই স্থান। আর নরক হচ্ছে, দুরাজ্বাদের চিরকালের মতো শাস্তির ও কণ্টের স্থান। বেদান্তের মতে কিন্তু তা নয়। বেদান্তের মতে, যে-সব আত্মার পার্থিব সামগ্রীর কামনা আছে মতে তাদের ফিরে আসতেই হবে। মানবাজ্মার লক্ষ্য তাঁর চিন্তাভাবনা কামনা-বাসনার শ্বারাই নির্দেপত হয়। আসলে ভাবনা-কামনা শ্বারাই আমরা আমাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করি। আমাদের বর্তমান সন্তা আমাদের অতীতের আশা-লালসা ও জীবনের কর্মময় পরিণতি। ঈশ্বর আমাদের অবস্থার জন্য দায়ী নন দায়ী আমরা নিজেরা। জীবনের এই ম্লেস্টোট জানলে আমরা ভাবী ক্রমোন্নত অবস্থায় উপনীত হবার জন্য চেন্টা করতে পারি। মোটকথা আমাদের ভবিষ্যং আমাদের আমাদের হাতেই, এই হচ্ছে বেদান্তের একটি সিদ্ধান্ত।

যারা সং ও মহং কাজ ক'রে ধার্মিকের জীবন-যাপন করেন তাঁদেরও ফিরে এসে জন্ম নিতে হয় এই ধরণীতে। অবশ্য তারপর তাঁরা উন্নত ও মহন্তর চিন্তা-ভাবনা দ্বারা উচ্চস্তরে উঠে যাবার পথ ক'রে নিতে পারেন। যাদের রীতিপ্রকৃতি নীচ ও ইতর তাদের জন্ম নিতে হবে জড়ব্রন্ধি জীবর্পে। যতদিন না তাদের মধ্যে জাগছে মহদ্ভাবনা ও দিব্যচিন্তা ততদিন তাদের থাকতে হবে এই মর্তো। মহন্তর ভাবনার উন্মেষনা ও সাধনার দ্বারা তারা অবশ্য শ্রেষ্ঠ লোকের পথে যাত্রা করতে পারে।

স্তরাং বেদান্তের সিদ্ধান্ত ও পর্থানর্দেশ অনুযায়ী আমরা পরিক্ষার একটা ধারণা করতে পারি—কি আমাদের জীবনে পালনীয় ও করণীয়, কি করলে আমরা চরমলক্ষ্যে, পরমতম পরিণতিতে পে'ছিতে পারি। আশা ও বিশ্বাস নিয়ে সং ও মহং কাজ ক'রে এবং আমাদের চরিত্র গঠন ক'রে আমরা শাশ্বত স্খে-শান্তি-আনন্দের অধিকারী হ'তে পারি।

## সপ্তম অধ্যায়

# ॥ शृवंकीवन ও शूनर्कमा ॥

পাথিব জীবনের জন্ম-মরণ-রহস্যের নিয়মটি বড়ই বিস্ময়কর। প্রাচীনকাল থেকে দার্শনিকরা এর তত্ব ও রহস্যের উদঘাটন করেছেন, তব্ও এর যথার্থ সমাধান হ'ল না—যা সকলকে একটা একান্ত ত্ণিত দিতে পারে। প্নঃপ্নঃ একথাই সকল মান্যের মনে জেগেছে কেন এতো অল্প সময়ের জন্য মান্য প্থিবীতে আসে? কেউ কয়েক সম্তাহ, কেউ কয়েক মাস, কেউ বা কয়েক বছর মাত্র সংসারে থেকে, আবার চিরদিনের জন্য চলে যায়, অথচ শত শত বাসনা থাকে অপ্রণ হয়ে মনের ভেতর, তাদের আর চিরতার্থ করার তারা স্যোগ-স্বিধা পায় না? কেন এরকম হয়? কেনই বা কোন কোন লোক খ্র কম—আবার কোন কোন লোক দীর্ঘ সময় প্থিবীতে বে'চে থাকে? মান্যের এই আসাযারতারা কি আক্ষিমক? মান্যের আত্মা কি উদ্দেশ্যবিহীনভাবে আসে, কোন প্রাকৃতিক নিয়মান্যবির্তার কি সে ধার ধারে না? অথবা নিশ্চয়ই কোন নিয়ম আছে এই জীবন-মৃত্যু-রহস্যের পিছনে? এই সব প্রশ্ন মনে ওঠে এবং প্রত্যেককেই তার সমাধান করতে হয়, না হলে কিছ্তুতেই নিবৃত্ত তারা হয় না। মন চায় এ'সকল জানতে এবং আমাদের জানাও উচিত, জন্ম-মৃত্যু এ' রহস্য ভেদ আমাদের করা কর্তব্য।

বস্ত্তান্থিক জড়বাদী বৈজ্ঞানিকরা আত্মার সন্তায় বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে জীবনসন্তা কতকর্গনি পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল। আত্মার মধ্যে নেই কোন সচেতন পরিকল্পনার স্থান, যান্থিক নিয়মের ফলেই তার উৎপত্তি হয়। অনেকে জীবনকে আক্রিমক কতকর্গনি শক্তিরস সমাবেশ ব'লে মনে করেন। তাঁরা বলেন, পদার্থ-বিবর্তানের প্রাকৃতিক নিয়মেই হয় তার আবিভাব। তাঁদের মতে আত্মা ব'লে চৈতনাসন্তা ব'লে কোন স্বতন্দ্র সন্তার অভিতত্ব নাই। তাঁদের মতে মরণের সাথে-সাথে জীবনগঠন উপাদানসম্থের বিভাজন ও বিনাশ ঘটে থাকে।

কিন্তু এই সকলের সমাধানে সকলের মন তৃশ্ত হয় না, কারণ ওতে জীবন-মরণের সকল প্রশেনর উত্তর মেলে না। পদার্থ বে ব্যক্তিকে স্থিত করতে পারে না এ' আমরা মনে-মনে জানি। পদার্থ থেকে ধীশক্তির উৎপত্তি আমরা দেখতে পাইনা। বৈজ্ঞানিকের পক্ষেও তা দেখানো অতি দ্বরহে। বৈজ্ঞানিক বরং

দেখতে পারেন যে গতি গতিরই সূচি করেছে, অন্য-কিছু নয়। বৃদ্ধি বা আত্মা তো আর গতি নয়, অথবা গতির পরিণতিও নয়। চৈতন্য বা আত্মা এই গতির জ্ঞাতা, চাইকি সব-কিছুরেই জ্ঞাতা। গতি বা কোন ক্রিয়া জ্ঞাতাকে স্থাটি করে না। জ্ঞাতাই প্রয়ং মাস্তিন্ফের কোষসমূহের ক্রিয়ানিচয়কে অনুভূতি ধারণা, ভাবনা ও অভিজ্ঞতায় পরিণত করে। ঐ ক্রিয়াপরিণতিগালি হচ্ছে সচেতন আত্মার সজীব ধর্ম কর্ম । এই আত্মাই তো মনকে নিয়মিত বা নিয়মিত করে। ডাঃ টমসন তাঁর 'ব্রেন এন্ড পারসোনালিটি'-গ্রন্থে দেখিয়েছেন, মণ্ডিক হচ্ছে একটি যন্ত্র বা উপকরণ, আরু ব্যক্তিছ, মন বা আত্মা সচেতন সতা - যা আধিপত্য ক'রে থাকে মহিতক্ষের ওপর। মহিতক্ষকে একটি বাদায**ে**লর সঙ্গে তলেনা করা যায়। ব্যক্তিত্ব হচ্ছে শিল্পী। ডাঃ টমসন মাণ্ডিজ্ককৈ একটি বেহালার সঙ্গে ত লনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বেহালা নিজে নিজে কোন সঙ্গীতের সূটি করতে পারে না, সঙ্গীত-সূচির জন্য প্রয়োজন একজন সঙ্গীতকার। সঙ্গীত বেহালায়ন্তে থাকে না. থাকে সঙ্গীতশিল্পীর মনে। শিল্পী সেই সঙ্গীতকেই বাহিরে মূর্ত করেন তারের ঝণ্কারে। ঠিক এর্মান করেই ব্যক্তিত্ব কাজ করে স্নায়,তন্ত্র ও মহ্নিতন্তেকর কোষণা,লির ওপর, যেন কডকটা ম্বতন্তভাবেই প্রতিফলিত হয়ে সূখি করে সরেসাম্য কিংবা বৈষম্য। সঙ্গীতকার र्याप क्यांनी, म्रांगिकिष्ठ ७ म्रांनिभाग ना इन एवा मात्रमारमात (कन्कर्ष) পরিবর্তে স্থিট করেন বৈষম্যের (ডিস্কর্ড) – যেমন করে শিশ্বরা বেহালা নিয়ে বাজাতে গিয়ে। যাইহোক এইভাবে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তবে দেখবো যে, চেভনসত্তাচিন্তা নায়ক আত্মা আমাদের মস্তিষ্ক ক্রিয়ার পরিণতি নয়, তা থেকে সম্পূর্ণ প্রথক ও অনৈস্মির্গক পদার্থ, অথচ প্রয়র্থসৈদ্ধ, স্বাধীন ও বিশিষ্ট, আপন এলাকার সকল কৃত্তপান্তির ওপর তার শাসন ক্ষমতা বিদ্যমান। বদি আমরা অনুভব করি যে, চিন্তা, বাসনা ও ভাবের আধার-স্বরূপ আত্মা বলে কিছু আছে তবে তার সন্বন্ধে প্রণ্ন জাগবে—কে সেই আত্মা? কোথায় তার বাস ? প্রকৃতির বিশাল ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে যে, সর্বত্র কার্য-কারণ-সম্পর্কের নিয়ম বিদ্যমান। কার্য ও কারণের নীতিই সব-কিছ নিয়ন্তিত করছে। প্রতিটি ঘটনার পিছনে অবশ্যই একটি করে কারণ থাকবে। এই কার্য-কারণনীতিকে অস্বীকার করলে শুখু প্রকৃতি বিজ্ঞানের মলেতত্তকেই अञ्चौकात कता दरव । भाना थारक किছात्तरे **छे**ढव द'रछ भारत ना । छाद्दल বে-আমরা এখন আছি সেই আমরা আগেও ছিলাম. কেন্না আমরা অকারণে

হঠাং শ্নো থেকে আবিভুতে হ'তে পারি না। জীবন মরণের সব-কিছুরই কোন-না কোন কারণ থাকবেই, তা সে জ্ঞাতই হোক আর অজ্ঞাতই হোক। কারণ আছে এ'কথা উপলম্বি করলে মনে জাগে সেই কারণ সন্ধানের ইচ্ছা ও চেষ্টা। মন তখন জানতে চায়—এই যে অনস্ত বিশ্ব কি তার মূলকারণ ? সে প্রাকে কোপায় ? সে কারণ কি আমাদের বাইরে অবন্হিত, না আমাদের মধ্যেই সীমায়িত ? এ সমস্যার সমাধান হওয়া কঠিন। বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক কাষ-কারণ-ঘটিত এই উপলম্খি করতে অসমর্থ হয়েছেন। কিন্তু জগতের নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্যাগলোর পক্ষেও এই কার্য ও কারণের সম্বন্ধ কি তা স্পন্ট করে काना প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক বলেন, কোন কারণ তার বাইরে থাকে না, আসলে তার মধ্যেই নিহিত থাকে। বৃক্ষের কারণ বেমন বৃক্ষের মধ্যে থাকে, মানুষের কারণ তেমনি মানুষের মধ্যেই আছে। কার্য ও কারণে ভফাৎ শুংং কার্য-কারণের পরিণত রূপমাত্র। কুন্ধের পরিপূর্ণ রূপ বর্তমান থাকে বীব্দের অভ্যম্ভরে অদৃশ্য অবস্থায় ও প্রচ্ছন্ন আকারে। পারিপাশ্বিকভার সহারতার বীজের মধ্যে যা থাকে প্রচ্ছন্ন তাই পরিণত হয় বাস্তব রূপে, পরিণত হয় সত্যে, পরিণত হয় প্রত্যক্ষীভূত আকারে। পারিপাশ্বিকতা এমন কোন ক্ষমতা দান করে না \_ যা বীজে আগে থেকে থাকে না, তা শুখু যথাযথ সাহায্য করে অব্য**ন্ত** বৃক্ষকে ব্যক্ত হ'তে। এই ঘটনাটি, পরিষ্কার ক'রে বৃষ্ণতে পারলে দেখা বাবে ষে, সৃষ্টি পারিপার্শ্বিকতা থেকে আসে না, সৃষ্টির শক্তি নিহিত থাকে বীজ-**স্বরূপ** বিরাট প্রকৃতিতে ।

ব্দের্ফ র্পান্তরিত হ্বার আগে পর্যন্ত বৃদ্ধের বীজ থাকে কারণাকারে। এই সত্যকে অন্সরণ ক'রে আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও চলতে হয়, যেহেত্ব কারণ আমাদের মধ্যেই অবস্থিত। এমন কি সেই কারণ? সেই কারণ এমন একটিকিছ্ব যাতে অর্জনিহিত থাকে মান্বের সকল বৈচিত্রা ও জীবনের অধ্যারে কেছিল ওঠে ফুটে। ঐ কারণেই থাকে সকল শক্তির উৎস এবং মন, চিন্তা, ইচ্ছা ও বৌদ্ধিক শক্তির অবস্থিতি। যেমন একটি ওকগাছের বীজে থাকে সেই গাছের নিগতে বৈশিষ্ট্য। কোন পারিপাশ্বিকতা ঐ বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তিত করতে পারে না—যাতে ওকের বীজটি পরিণত হতে পারে চেন্টনাট্-গাছে। অত্যবে মান্বেরও সকল বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত থাকে তার কারণাবস্থার। কারণাবস্থাকে প্রতা্ক করা বায় না, বেমন বীজের মধ্যে গাছকে দেখা বায় না। একটি সরবের বীজ একটি 'বট'-বীজের প্রায় সমত্বল্য এবং বটের বীজটি

দেখলে ধারণাও করা যায় না যে তার মধ্যেই থাকে এক স্দৌর্ঘ মাইলব্যাপী শত শত ডাল-পালা ও পাঁচান্তর কি একশোটি ঝুরি-সমন্বিত বটের অন্তিতত্ব । এ রকম বটবৃক্ষ ক'লকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনে আছে। এর ঝ্রিগ্রলিই এখন এক একটি গর্নিড়তে পরিণত হয়েছে। সে টি হয়তো হাজার বছর বে'চে থাকবে। ঐ রকম একটি গাছ এখানেও "মারিপোষা গ্রোভ"-এ আছে। এ'গর্নল এক একটি বিশেষ বীজের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল, অপর কোন বীজই ঐ প্রকার ব্ৰেক্সর জন্ম দিতে সমর্থ হতো না। বটের সকল বৈশিষ্ট্য তার বীজের মধ্যেই शास्त्र । स्त्रदे द्रकमदे थारक जन्मा वीछ, थारक 'वर्गामखवा, 'वारप्राक्षका,', वा 'স্রোটোপ্লাক্তম্' বলা হয়,—বা পরে রপোর্ডারত হয় মানবদেহে, আর তাতেই থাকে অদুশাভাবে মানুষের সকল শান্ত:। যদি আমরা এই তথ্যকে অস্বীকার করি তো সেই চরমদ্রান্তিকেই মেনে নেওয়া হবে বে, শ্নো থেকে কিছ্ন-না-কিছ্ন স্,বিট হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যকে বৈজ্ঞানিকরা যা উপলব্ধি করেছেন তা হ'ল-পরিশেষে যা-কিছ্ম রুপায়িত হয় বা সন্তা রুপে পাওয়া যায়, প্রারক্তেও তার সন্তা থাকে । পরিশেষে বদি আব্রাহাম লিপ্কন, শেক্সপীয়ার বা প্লেটোর মতো ব্যক্তিকে দেখা যায় তো ব্যুবতে হবে ঐ বিশেষ বিশেষ গ্ৰাবলী অদৃশ্য ज्यस्थात न्याक्रिक्ष हिन स्मर्थ वीत्क्य भाषाये—वा त्यत्क छेन्द्र व व्यवस्था अकन মনীবী। সেটি হ'ল 'প্রাণবীঞ্জ'। এ'কে বীঞ্জও বলা যেতে পারে, আবার জ্বপর যে কোন নামেও ডাকা চলে—নামে কিছুমার পার্থকা আনে না। निব্নিজ একেই বলেছেন 'সোনাড্', অন্য বৈজ্ঞানিকরা বলেন 'প্রাণবীজ'। र्यमाञ्चनम् तन वला इ'सारक 'मर्क्क्यभातीत'। मर्क्क्यभातीत जन्मा वीक वा "প্রাণবিশ্ব"। এতেই থাকে মন, ব্যদ্ধি, যৌত্তিকতা চিন্তার্শান্ত, ইস্ছাপত্তি একং প্রকা, দর্শন, দ্মাণ, আস্বাদ ও স্পর্শ প্রভৃতি ইণির্মণতি। এই সমস্ত শত্তি ছাড়াও সক্ষ্মেশরীরে থাকে প্রারশ্ব বা পর্বেজন্মের সংস্কার। 'ব্যোম' (ইথার) একং অভিস্ক্র পদার্থ এক শান্ত ন্বারা কেন্দ্রীভ্তে হ'লে গঠিত হয় সক্ষ্রে-भद्गीत । अहे भांस्टक्टे क्ला रव्न 'প्रागमांत्र' वा 'स्नीवनीमांत्र'।

স্ক্রশ্বরীরই প্রক্ত মানবসন্তা। স্ক্রশ্বরীরই মান্বের আকারে র্পাভারিত হয় এবং ভোগের জন্য স্থি করে অবরবের। বেমন একটি কাঁকড়া বা কিন্ক তৈরী করে তার কোঁ আপন ইচ্ছা ও ভোগের জন্য, তেমনি স্ক্রশ্বরীর মান্বেরই হোক অথবা পশ্রই হোক, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি অন্বারী 'আকার' ধারণ করে। মান্বে মান্বের শরীর গঠন করে, আবার ঐ ইচ্ছা বাদি কোন

পশ্ববিশেষের হয় তো তা গঠন করে সেই পশ্বদেহ। এর বিশেষ কোন আকৃতি থাকে না, যে কোন আকার সে নিতে পারে। এই সক্ষ্মেশরীরেই প্রাণীর সকল কিছ্-বর্তামান থাকে, সে'জন্য আমাদের বাইরে থেকে কিছ্রই গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না, সব-কিছুই আমাদের সক্ষ্মেশরীরের মধ্যে থাকে। তার মাঝে থাকে অনন্তশন্তি এবং অনন্ত সম্ভাবনা। মৃত্যুকালে ব্যক্তিবিশেষ তার সকল শক্তিকে সংক্রিত করে এবং সেই সমস্তই আবার কেন্দ্রীভতে হ'য়ে থাকে "হর্দবিন্দর"-র ( প্রাণবিন্দর্—ি নিউক্রিয়স্ ) মধ্যে। সেই "প্রাণবিন্দর" সংরক্ষিত ক'রে রাখে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়শক্তি এবং ব্যক্তিগত জীবনের সকল সংস্কার এবং অভিজ্ঞতা। কালে অনুক্ল পরিবেশ এলে ঐ প্রাণবিন্দুই অপর দেহ ধারণ করে। পিতামাতা এই দেহ গঠনের সহায়ক মাত্র, তা ছাড়া আর কিছইে নয়। তাদের সাহায্যেই প্রকৃতির নিয়মকে রক্ষা ক'রে দেহ গঠনে সমর্থ হয় স্ক্র্মাশরীর। মাতাপিতা আত্মাকে স্থি করেন না। বাস্তবপক্ষে তাঁরা তাঁদের ইচ্ছান;্যায়ী শিশরে জন্ম দিতে পারেন না। তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মা মাতাপিতার অভ্যন্তরে আবিভর্ত হয় এবং প্রাণবীজটিকে লালন করে ততক্ষণ পর্যন্ত মান্<sub></sub>ষের জন্ম অসন্ভাব্যই থাকে। এই স্ক্রেম্বারীর জলকণার মতো। জলকণা যেমন সাগরে জলের আকারে অবস্থান করতে পারে, আবার অদু শ্য বাৎপাকারে মেথের রূপে ধারণ ক'রে বৃষ্টির জলবিন্দর আকারে ঝরেও পড়ে। এরপরও তা কাদায় পরিণত হতে পারে, বরফেও র**্পান্তারত হ**য় যা সহজেই বহন করা চলে। এই জলকণা কখনো ধ**ংসপ্রাণত** হয় না, সে দৃষ্ট:বা অদৃশ্য হতে পারে, কিন্তু ঐ অবন্থাভেদের দর্বণ জলকণার কোন পরিবত'ন হয় না, তা বরাবরই একরকম থাকে। স্ক্রেশরীরের এই জলকণা চিরাগত কালের বংকে বহু,পূর্বে উত্থিত হয়েছে অসীম জীবনসমূদ্র হতে। এর মাঝেই সংরক্ষিত থাকে বোধিরূপে পরমান্মার প্রতিফলন। এই সত্তনা এই জগজগতেও আবিভ**্**তি হতে পারে, আবার অপর গ্রহেও যেতে পারে। আলোকের মতো গতিশক্তিবিশিষ্ট এই সত্তা আলোকের পথেই ব্যোম-তরঙ্গের ( ইথারতরঙ্গে) কম্পনের সাহায্যে এক হ'তে অন্য গ্রহে যাতায়াত করতে পারে। স্ক্রেশরীর মানবাকারে এই প্থিবীতে অবস্থান করতে পারে, মৃত্যর পর স্বর্গ বা অপর গ্রহেও বেতে পারে, আবার অদৃশ্য অবস্থায়ও থাক্তে পারে যথাযথ পরিবেশ না পাওয়া পর্যস্ত । তারপর আক্ষিতি হয় স্বীয় বাসনান বায়ী । এই পন্হাটি একটি র্নীতির ম্বারা পরিচালিত হয়। এই রীতিকেই বলা হয়

'পনর্জ'ন্মরীডি', অর্থাৎ স্ক্রেয় হ'তে স্থাল ও বাস্তব দেহের রূপান্তর। এই রীডি রীতির কার্যকারীতার কোন ব্যাঘাত ঘটে না । যে শক্তি আমাদের এই ম.হ.তে এই পরিমন্ডলে এনেছে সেই শক্তিই আবার আমাদের এখানে এই ধরণীতে নিয়ে আসবে। তাকে প্রতিরোধ করবে কে? ধতক্ষণ না আমারা এই নিয়মকে জানছি এবং এর পারে যাচ্ছি ততক্ষণ তোমার বা আমার কারো ইচ্ছাই একে রোধ করতে পারে না। তোমরা বলতে পার বে, আমরা একে অস্বীকার করি, এ'রকম ব্যাপার বিশ্বাস করতে চাই না, তাতে কিছু, আসে যায় না অজ্ঞ ব্যক্তি বলতে পারে আমি মাধ্যাকর্ষণে বিশ্বাস করি না, কিন্তু তা সত্তেত্বও তার দেহটি সম্পূর্ণরূপে মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা ধৃত থাকে। মাধ্যাকর্ষণ ছাড়া আমরা বাঁচতেই পারি না। অজ্ঞও এই মাধ্যাকর্ষণ ছাড়া বাঁচতে পারে না। যদি এই কেন্দ্রমুখী আকর্ষণ না ধরে রাখতো তো দেহের অণ্ম পরমাণ্মানি ইতস্ততঃ বিক্ষিণ্ডভাবে উভে বেডাতো। আত্মা কখনোই ধরাপ ন্ঠে বিশিষ্ট আকার নিয়ে ঘরে বেডাতে পারতো না--যদি না এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে প্রথিবীর সাথে ধরে রাখতো। তব্রও সে শক্তিকে অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু সেই অস্বীকৃতি তার এই নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞানতাকে ব্যন্ত করা ছাড়া শক্তির আর কোন ক্ষতি করবে না। ঠিক এর্মান করেই যাদ কেউ পনের্জান্ম অস্বীকার করে তো তা তার অজ্ঞানতাকেই প্রকাশ করবে, কেননা এতে জ্ঞানা যাবে যে, সে এই নিয়ম বা রীতিটি মোটেই क्रांति ना ।

যাঁরা পর্নর্জাপ্যবাদ মানেন না তাঁরা একজন্মবাদেই আন্হাবান। তাঁদের বিশ্বাস যে, ব্যাঘি-আত্মা সর্বাপ্রথম শ্না হতেই স্টে। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, এই-ব্যাঘি আত্মা শাশ্বতভাবেই বর্তামান থাকবে। এখন কি ক'রে তা সম্ভবপর হ'তে পারে? যে কোন পদার্থ হোক না কেন বাদ একদিকে তার আরম্ভের স্ত্রপাত হয় তো অপরাদিকে তাই আবার শাশ্বত হবে কেমন ক'রে? এ একেবারেই অবান্তর। যার আরম্ভ আছে তার শেষও থাকবে। যদি বিশ্বাস করা হয় যে, শ্না হতে প্রস্তুত ভাত্মা শ্বাশ্বত, তবে ব্রুতে হবে যে, তা শ্না হতে সৃষ্ট হয়নি, আণে ছিল তার অস্তিত্ম। আদি বাইবেলে (জেনেসিস্) প্রথম অধ্যায়ে পাওয়া যায়, ঈশ্বর তাঁর নিজের অন্করণে মান্যকে স্থি করেন শ্বতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায়, তিনি প্থিবীর ধ্লি হতে মান্যকে স্থি করেন এবং নাকের মধ্যে ফর্ব নিয়ে প্রাণবায়্ম সঞ্চার করেন। এর দ্ব'টি

৬৪ মরণের পারে

ব্যাখ্যা আছে । ব্যাখ্যা দ্বাট প্রোকালে ফিনিসিয়ান্দের মাঝে প্রচলিত ছিল এবং প্রাচীন ইহ্বিদ ও জেনেসিস্-প্রণেতারা তা মানতেন, তাই দ্বিট অধ্যায়ের তারা সদকলন করেন । ব্যাখ্যা বা গলপদ্বিট তার সম্পূর্ণ পৃথক । কোনচিকে মানা বায় ?

যদি ভগবান নিজের প্রতিজ্ঞায়া হতেই মানুষকে সৃখ্টি ক'রে থাকেন তেয় কি ক'রে তিনি স'ন্ডি করেছিলেন এই প্রশ্ন হর। শ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হ'ল ধরণীর ধর্লি হ তে হয়েছে সূত্তি। কিন্তু পূত্তিবী জড়বিশেষ এবং চেতনাহীন পদার্থ'। এ'সমস্ত জটিলতা ঐ ধরণের ব্যাখ্যা পড়ার পর যা আমাদের মনে উদিত হয় তার কোন মামাৎসা হয় না—বদি না আমরা মানি বে আছা, বৃদ্ধি বা বোধি কথনোই সৃষ্টি হয়নি, সৃষ্ট হয়েছে শৃংহ দেহ —ভাও ক্রমবিকাশের মাধ্যমে। প্রাণবায় বেমন স্ভ হর্রান, মনকেও তেমান কোনদিন স্ভি করা হর্রান। আত্মাও জড়পদার্থ হ'তে কখনো সূক্ত নয়। আত্মাতেই সংরক্ষিত থাকে ঈশ্বরের প্রতিফলন বা পরমান্বার প্রতিস্হায়া। বেদান্ত ব্যাখ্যা করেছে এটি অপর ভাষায় যে, আত্মাই সংরক্ষণ করে পরমাত্মার প্রতিকিব—যা হ'ল চিম্ময়সতা। একঞ্মবাদ বা শূন্যবাদ ( শূন্য হতে আত্মার সূত্তি ) ন্বারা কিছুই ব্যাখ্যা করা ষায় না, কেননা ঈশ্বর যদি শ্ন্যে হতেই আত্মার সৃষ্টি করেন তো কেনই বা ভিনি এই বিচিত্র-চরিত্রের অবতারণা করেছেন ? কেউ বা জন্মগ্রহণ করেছেন উপভোগ করতে. তাদের প্রতিভা প্রকট করতে, ও তাদের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাকে ব্যব্ত ব্দরতে। অন্যেরা তাদের অজ্ঞানতা—তাদের দূর্ব লতাকে আঁকড়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করছে না। এ'সকল বস্তর কি ব্যাখ্যা হ'তে পারে? এক ব্যক্তির পাঁচটি সম্ভানের একজন হ'তে পারে খুনী, একজন হয়তো বা প্রতিভাবান, আর একজন শিল্পী। এই অসমতা এবং অনৈক্যের কারণ কি ? ঈশ্বর বদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দৈহিক জন্মের সাথে সকলকে গড়ে থাকেন তো এর জন্য দায়**ি কে** ? নিশ্চয়ই মাতাপিতা নয়—ঈশ্বর স্বয়ং। কেন তিনি সকলকে উন্নতত্তর ক'রে গড়তে পারেন নি ? এ'সব প্রান্ন আমাদের মধ্যে আসবেই আর ভাদের সমাধান **ব্দরারও চেন্টা আমাদের করতে হবে।** 

ভারপর আরও একটি প্রশ্ন ওঠে, কেন মাত্র করেকদিন বা করেক সম্ভাহের সংক্ষিপত জীবন বাপন করতে শিশ্ব জনগ্রহণ করে? কেনই বা ভারা চলে বার বিপলে বিশ্বের কিছু শিক্ষা করার বা কোন অভিজ্ঞতা সম্ভর করার স্বোগ পাবার আগেই। কে দারী এর জন্যে? কি হর পরে এই শিশ্বেণ্ডলির? বেশ না হর এভাগ্য স্বীকার করা গেল বে, ভারা স্বর্গে বার ও সেধানে জবিশ্ছিম

জীবনের আনন্দ উপভোগ করে। যারা এই তথ্যে আস্হাবান তাদের পক্ষে
উচিত প্রার্থনা,—যেন কোন-কিছু ক্ষতি করার আগেই তাদের সন্তানদের মৃত্যু
হয় এবং উচিত একান্তভাবে ধন্যবাদ দেওয়া ঈশ্বরকে যখন কবরের আবরণে
ঢাকা পড়ে তাদের সন্তানদের ছোট শরীরগর্নল। আমার যদি ছোট শিশ্ব
থাকতো এবং আমি যদি এই মতবাদের প্রতি কিছুমার আস্হাবান হতাম
তাহলে নিশ্চরই আমি ঐ কাজ করতাম। কেন তারা এই কণ্ট—এই
দর্শণা ভোগ করবে। শৈশবে মৃত্যু হলে যদি স্বর্গে যাওয়া যায় তো আমাদের
বে'চে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। এ'জন্যই এই মতবাদকে অযৌত্তিক
ও অবান্তর বলে মনে হয়, এর স্বারা কোন-কিছুর মীমাংসা করাও যায় না।
যদি নিয়তি বা ক্পাবাদকে মানা যায় তাহলেও বেশী স্ববিধা হবে না। যদি
আমরা অদ্ভের ফেরে বা প্রেনিয়ল্রণ অনুযায়ী কাজ করি, প্রেনিদেশান্যায়ীই যদি খুনী খুন করে, প্রন্তার বিধি অনুযায়ী তার ইচ্ছার প্রের্ব যদি
হত্যার আয়োজন শেষ হ'য়ে থাকেতো তবে হত্যার জন্য তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়
কেন ? আমাদের উচিত প্রভাকে ফাঁসি দেওয়া, যেহেত্ব তিনিই এ'কাজের
জন্য সম্পর্শের্লে দায়ী। কাজেই এ'থেকে আমরা সমাধানই পাই না।

বংশগত ব'লে আর একটা কথাও প্রচলিত আছে, কিন্তু বংশগত ব'লেও कि मकन অসমতা ও অনৈকোর ব্যাখ্যা করা চলে ? তা চলে না। প্রতিভা বা অসাধারণত্বের কোন ব্যাখ্যা এর দ্বারা চলে না ৷ এই পোলীয় (পालिम,) मारा-त्थलायाङ रालकित छेमारत तिख्या याकः ना। তো মা**র আট** বছরের ছেলে, সে বোধহয় এখন নিউইয়কে<sup>2</sup>ই আছে। খেলতে আরম্ভ করে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে। আর এরই মধ্যে লণ্ডন ও প্যারীর অপ্রতিদ্বন্দরী খেলোয়াড়দের সে পর্যাজত করেছে একসাথে তেত্রিশ রকমের খেলে। কি মনশন্তির সে উত্তরাধিকারী! তার অন্য ভাইবোনগর্নল তো এ'রকম অসাধারণ নয়। তার বাবা মাও কিছ, অসাধারণ নয়। বংশগত বলে এর ব্যাখ্যা কি ক'রে করা যায়? বিখ্যাত জার্মান কবি গেটের কথাই ধরা যাক্। তিনি ছিলেন অশীতিপর বৃন্ধ কবি ও দার্শনিক। দশ বছর বয়সে তিনি গ্রীক ও অপরাপর ষোলটি ভাষায় সিন্ধ হয়েছিলেন। কলান্বিয়াতেও একজন ছিলেন তিনি বার্রিটর বেশী ভাষা আয়ুত্ব করেছেন আর তার শিক্ষকের চেরেও সেগ্রলিতে তিনি পারদর্শী। বংশগত ব'লে এই অসাধারণত্ব ও প্রতিভার ব্যাখ্যা করা চলে না। কিন্তু অপর একটি

মতবাদ আছে যার দ্বারা এ' সকলের মীমাংসা করা যায়। একজনের জীবনে যা-কিছ, শক্তির বিকাশ হয় তা থাকে তার মধ্যে তার জনমম্হতে ই পূর্বেজন্মের সংস্কার-রূপে। যে-কোন প্রতিভার বা ক্ষমতার পরিচয় একজনের ব্যক্তিগত জীবনে পাওয়া যায় তা হ'ল তার আত্মোপলব্দ শক্তির বহি বিকাশ। আমি নিউ ইয়কে একটি দু'বছরের মেয়েকে দেখেছি সে পিয়ানোয় বাক, বিঠোফেন প্রভাতি সঙ্গতিকারদের অনেক শক্ত শক্ত বাদ্যযন্ত্র অতি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে শুন্ধভাবে বাজাতে পারভো—যা শুনলেই আশ্চর্য হতে হোতা। সে অতি কণ্টে বাজনার সপ্তকের নাগাল পেতো, তবু দুতভাবে কি স্ফুনর পরিবেশনই নাসে করতে পারতো। তার মা তার সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু তিনি বা মেয়েটির কেউই সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না। কাজেই বংশগত গণে বলে তার বর্ণনা করা চলে না। কিন্তু আমরা সহজেই এর ব্যাখ্যা করতে পারি। পূর্ব'-পূর্ব' জন্মে সে ছিল সঙ্গীতজ্ঞ। জন্মে জন্মে সে আয়ত্ব করেছে সঙ্গীতকে. তাই ঐ ছোট্ট বয়সে ক্ষ্মন্ত মস্তিত্ক নিয়েও সে আর একটি সঙ্গীতকারের অবয়ব সূচ্টি করেছে। তার ক্ষুদ্র মস্তিত্ব সঙ্গতিকে উপলব্ধি করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তব্ তার সঙ্গীতসংস্কারযুক্ত আত্মা মস্তিত্ককে আচ্ছন্ন ক'রে মাস্তন্কের সনায়তেলে ঝংকার তালেছে সারের, সান্টি করেছ অপূর্ব সঙ্গীত। এইটিই হ'ল একমাত্র বিচারপর্ণ সমাধান।

যদি কর্মফলর্প প্রাক্তনকে অস্বীকার করা হয় তবে আত্মার অমরত্বকে মানা যায় না। অমরত্তের মানে এ নয় যে, তার আদি আছে, কিন্তনু অন্ত নাই। প্রাক্তন ব্যক্ত করে অনাদি অতীতকে, এবং অমরত্ব অন্তহীন ভবিষ্যংকে। শাশ্বত জীবনের অর্ধে ককে স্বীকার করে বাকি অর্ধে ককে অস্বীকার করা যায় না, তাতে উভয়ই অসম্পূর্ণ থাকে। আত্মা কোনদিন জম্মার্যান, কোনদিন শন্না হ'তে স্থিট হয়নি,— এই হ'ল সর্বোহক্ত্মই মতবাদ এবং সবচেয়ে সন্তোষ্যক্তনকও বটে। আমরা শন্ন্য থেকে আসিনি, জন্মের প্রারত্তে আমাদের সব-কিছ্ই ছিল—এ'চিন্তা তো অনেক আরামপ্রদ। আমরা ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি, স্ত্রাং সকল ক্ষমতারও অধিকারী। ঈশ্বর ভ্'ইফোড়ের মত হঠাং আবিভ্তি হন নি; তিনি অনন্ত। স্বভাবতই তাই আমাদের দেহাতীত আত্মার জীবন ঈশ্বরের মতোই অনন্ত। এইভাবে যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, কত মহান, ও কত শ্রেণ্ডতর সৌন্দর্বের অধিকারী আমরা. তাহালেই ব্রুতে পারে যে, মৃত্যুর স্বারা আমরা জীবন থেকে বিশ্ছমে হ'তে পারি না

वत्र अपोरे वना यात्र या. यीन आभारमत रोष्ट्रा ও वाजना थारक, आत्र राष्ट्रे বাসনা যদি জগতে পরিপূর্ণ হবার হয় তো আবার আমরা এই জগতেই ফিরে আসবো। যদি আমাদের বাসনার পরিবর্তন হয় তো অন্য জগতে यार्था। উদাহরণম্বরূপ ধরা যাক্ যে আমার মাইকেল এগঞ্জেলোর মতো **শিল্পী হবার বাসনা আছে. এ**ই জীবনে আমি তাহ'তে পারলাম না, তব্ও আমার সেই বাসনা রইলো সংশ্ত আত্মারই মধ্যে : কাজেই সে বাসনা কি তাহলে অপূর্ণ এবং বিফল হবে ? না. কোন বাধাই তার পরিপূর্ণতাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। সেই বাসনা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে ষ্ণাষ্থ পরিবেশের মধ্যে যাতে আমি শিশুকাল হতেই যথাথ শিল্পী-মনোন্তি নিয়ে নিজেকে গঠন করতে চেন্টা করবো, কোন-কিছ.ই আমাকে রোধ করতে পারবে না। যতক্ষণ আমার সেই বাসনা প্রবল থাকবে ততক্ষণ আমি শিল্পী হবার জন্য সচেণ্ট থাকবো : যতক্ষণ না স্কুদক্ষ শিল্পী হ'তে পারি ততক্ষণ আমি চেন্টা করেই যাব। এই হ'ল প্রকৃতির নিয়ম। সে'জন্য যে ইচ্ছাই আমরা করি না কেন. সে ইচ্ছা যদি প্রবল হয় তো তা আমাদের ভবিষাং গঠন করে, আর আমাদের তদন্যায়ী গ্রহণের উপযান্ত করে নেয়। এই কথাই পাওয়া যায় শ্রীম-ভগবদগীতায়। গীতা বলে, যে বাসনা জীবনদশায় অত্যন্ত প্রবল হয়, মৃত্যুকালেও তা অব্যাহত থাকে। সেই বাসনার ছাঁচেই স্ত হয় স্ক্রেশরীর, আর তার থেকেই নির্ধারিত হয় আমাদের ভবিষ্যাং **জীবন ।' আমাদের ভবিষাতে আম**রা কোন রূপ প্রাণ্ড হবো এটি তাই জানার সুযোগ দেয়। আমরা আমাদের চিন্তা, আমাদের ধর্ম ও আমাদের ইচ্ছার দ্বারাই আমাদের ভবিষাংকে সূষ্টি করি। যদি কার, ইচ্ছা হয় যে সে বড একজন রাজনীতিজ্ঞ হবে, তবে সে নিশ্চয়ই হতে পারবে। গ্রাণকর্তা হ'তে চাইলে বাণকতাই হবে, শিশ্পী হতে ইচ্ছা হলে শিশ্পীই হবে, কেননা भान स्वतं कीवन भाष्यण. कार्ब्स्ट राजाभ हवात कान कार्रण मारे । वाकीवर्ताव শ্রেষ্ঠতম শিল্পী হতে না পারলে শত শত জীবন ভবিষ্যতে আসবে, তখনই পূর্ণ হবে ইচ্ছা। এক বাসনা পূর্ণে হলে অপর একটি বাসনা জাগে। অনন্ত সম্ভাবনায় সমূদ্ধ আত্মা, অনন্ত তাই তার অভিব্যক্তি।

শ্লেটো, পিথাগোরাস ও শ্লেটোর মতান্বতাঁ দার্শনিকদের এবং ওয়ার্ডস-

বং বং বাণি শ্বরন্ ভাবং তালভাতে কলেবরন্।।
তং তমেবৈতি কৌজের সবা ভতাবভাবিতঃ ।—গীত

ওয়ার্থ টোনসন, ওয়ান্ট হ্রটটম্যান প্রভূতি কবিদের জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধীয় বহু সমস্যারই সমাধান করেছে এই জন্মান্তরবাদ। কবি হুইটম্যান বলেছেন,

বহু মরণের পর তামি অবশেষে
করেছো গণনা তোমায় জীবন,
এতো সানিশ্চিত—আগে বহাবার
মরণের আমি করেছি বরণ।।২

এমার্সনের মতো তিনিও ভারতের বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন ক'রেই জন্মান্তরের প্রতি আন্হাবান হয়েছিলেন। বেদান্ত ছাড়া আর কোন শাল্টে এ'বিষয়ে এত দূঢ়ধারণা পাওয়া যায় না। অবশ্য শ্লেটো প্রভৃতি মনীষীরা ভারতবর্ষ মিশর ও পারস্য হ'তেই তাঁদের ধারণা পেয়েছেন। পর্বেজন্ম ও জ৽মান্তরের এই গ্রুতরহস্য হিন্দরের সভ্যতার অর্ণোদয়েই জেনেছিলেন। পরে এই ধারণা ছড়িয়ে পড়েছিল প্রাচীন খ্রীন্টানদের মধ্যে। জস্টিনিয়ানের সময় পর্যন্ত এই মতবাদই প্রচলিত ছিল, কিন্তু কন্স্টার্নাটনোপল এর সভায় ৫৩৮ খ্রীন্টান্সের পর থেকেই যে এই মতবাদে বিশ্বাস রাখতো তাকেই দোষী সাব্যুত্ত করা হ'ত। ঐ সভায় তিনি বলেছেন, যে কেউ এই বিসময়কর (রহস্যজনক) প্রেজন্ম বিশ্বাস করে সে ঈশ্বরের অভিশণত হোক্।

সেই অর্বাধ চার্চ এই মতবাদ স্বীকার করেনি—যদিও বাইবেলের উভয় অংশেই এ' তথ্য আছে, কেননা এতে তাদের 'স্যাল্ভেসন' বা ম্বিন্তবাদ-প্রচারের পক্ষে অস্ববিধা হয়। কিন্তু এই গোঁড়ামির বাইরেও অনেকে আছেন যাঁরা এই সত্য মানেন। জাপানী, বৌদ্ধ, হিন্দ্র ও সকলদেশের কবি ও চিন্তাশীল মনীধীরাই তার নিদর্শন। অতএব জন্মান্তরবাদ হ'ল যুক্তিপূর্ণ সমাধান, এর থেকে বৈষম্য, অনৈক্য বিকাশরহস্য এবং অসাধারণত্বের স্ব্যামাংসা হয়।

কিন্তু একজম্মবাদ বা বংশান্ক্রমবাদে জীবনসমস্যার কোন ব্যাখ্যা এবং সমাধানই করতে পারে না। কেউ কেউ পূর্বজ্ঞ জন্মান্তরবাদ মানেন না তা সমরণাতীত ব'লে। ছেলেবেলার কথা মনে থাকে না তাই ব'লে কি বলা হবে যে, ছেলেবেলার অণ্ডিতত্ব থাকে না। ছেলেবেলাকার প্রভ্যান্প্রভ্যধারার ম্মৃতি থাকে না ঠিকই, কিন্তু সেই সময়ে অজিত অভিজ্ঞতা হতে সংগৃহীত জ্ঞানই

RI As to you Life, I reckon you are the leaving of many a death. No doubt I have died myself to ten thousand times before.'

প্রেবিয়ব মান্বের উপাদান। সে জ্ঞানই সূচ্টি করে পরিবন্ধিত মান্বকে। স্মৃতি ক্ষণস্থায়ী; কখনো থাকে শক্তিশালী, কখনো অতি দূর্বল। কিন্ত আর্থনিক মনোবিজ্ঞানীদের অনেকে এর ওপর ভিন্ন আলোকপাত করেছেন। তারা আমাদের জানান যে, বিগত জীবনের আত্মীয়তার নিবিড সম্পর্ক, অবস্হা ও সব-কিছুই থাকে নিহিত আত্মার মধ্যে সংস্কার বাস্মৃতির আকারে, সন্তরাৎ মান,ষের ভেতর স্মৃতি থাকে সংরক্ষিত। অলিভার-লজের ছেলে রেমণ্ডের ব্যাপারই যদি ধরা যায় তা'হলে দেখা যাবে সে কি ক'রে মারা গিয়েছিল সে সব কথা তার মনে আছে। সে তার বাবা-মার সঙ্গে সংযোগ স্হাপন ক'রে তার মৃত্যুরহস্যের সব কথা বলেছে ও এর থেকে বোঝা যায় আমাদের স্মৃতি আত্মায় সংরক্ষিত থাকে সকল সময়েই, নন্ট হয় কেবল যন্ত্র বা মস্তিক, নন্ট হয়ে যায় স্নায়,তন্ত্রী। স্মৃতি মস্তিন্কের ক্রিয়ার ফল নয়, পরস্তু মনেরই শক্তিবিশেষ তাই যতদিন আমাদের মন থাকবে ততদিন সম্ভিত থাকবে সঞ্চিত. স্তরাং স্মৃতির বিশ্বেষ প্রাধান্য নেই। একথা কিন্তু সত্য নয়। অতীতের ম্মতি বর্তমানকে প্রভাবিত করে, তার অপব্যয় কবতেও প্ররোচনা যোগায়— সেটা মোটেই বাঞ্চনীয় নয়। যেমন মনে কর্ম যে, একজন তার অতীতের ঘটনা জানে ও বোঝে এবং জানে যে, অতীতের অসংকর্মাই তার বর্তমান জীবনের দ্রভোগের কারণ—সর্বদাই এই চিন্তা করতে গিয়ে সে বর্তমানের সকল সংযোগ-সংবিধা হারায়। সংতরাং সে করে তার অপব্যয়। তার জীবনে ঘটবে যে দ:ভাগ্য তাকে কি ক'রে জয় করা যায় সেই চিন্তা করতে গিয়ে সে কোন কাজই ক'রে উঠতে পারে না। এমর্নাক ভালো খাবার পেলেও সে না পারবে খেতে, তাছাড়া না পারবে নিশ্চিত মনে ঘুমোতে। এজন্যই বেদান্ত-দর্শন বলেছেন: "অতীতের চিন্তা ত্যাগ ক'রে বর্তমানকে গড়ে তোল—যাতে ভবিষ্যৎ জীবন ভাল হয়"। অবশ্য এমন পশ্হাও আছে যার দ্বারা আমরা আমাদের অতীতকে জানতে পারি, কেননা জীবিতাবস্হার সকল অভিজ্ঞতাই যে সণ্ডিত থাকে জীবাত্মার মাঝে, তা আগেও উল্লেখ করেছি। মনের অবচেতন প্তরে সমস্ত সংস্কার একভিত্তভাবে থাকে। আবার এমন ঘটনাও ঘটে— যেমন দূহে প্রেমিকের মধ্যে প্রথম দূর্ণিটভেই হয় প্রেমের সঞ্চার। এখানে বলভে পाরি যে, দর্টি আত্মার মধ্যে ভালবাসা ছিল আগে থেকেই, সেটাই তাদের মনে পড়ে, আর তারা অনুভব করে যেন তাদের পরস্পরের মধ্যে আগেও মিলন ও ভালবাসা ছিল। ভালবাসা কোন মোহ নয়, তা হ'ল দুটি আস্থার আকর্ষণ।

তার কার্যক্ষেত্র জড়জগতে নয়, তার বিকাশ আত্মার মাঝে, কেননা ভালোবাসা বা প্রেমের পরিপূর্ণ রূপই ঈশ্বর । প্রেম একটি অপার্থিব শক্তি, এবং তা দুটি আত্মার মাঝে স্বর্গীয় আকর্ষণ। যদি কোন পরেষ আর নারীর মাঝে সতিকোরের ভালোবাসা থাকে তো সে ভালবাসা মৃত্যুর পরেও থাকবে, দেহের নাশ তার প্রতিরোধ করতে পারবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, সে ভালোবাসা হওয়া চাই পারস্পরিক। যদি স্বামী স্বীকে এবং স্বা ম্বামীকে নিঃম্বার্থভাবে ভালোবাসে তো সে ভালোবাসাই হয় পার**ম্পারক** ও অপার্থিব। কিন্তু কেউ যদি একজনকে ভালোবাসে, আবার সেইজন অপরকেও ভালোবাসে তো তাদের প্রেমিলনের কোন সম্ভাবনা নেই—যতক্ষণ না উভয়ে উভয়ের প্রতি নিবিড আকর্ষণ অনুভব করেছে। সেইজন্য পারম্পরিক ভালবাসাকে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। এই পারম্পরিক অবিচ্ছেদ্য ভালোবাসা অনন্তকাল বে'ধে রাখবে প্রেমিককে তার প্রিয়জন বা প্রিয়বান্ধবীর সাথে। এতে বিচ্ছেদের কোন স্থান নেই, কাজেই প্রিরজন হতে বিচ্ছিন্ন হবার ভয়ে ভীত হবার কোন কারণ নেই। যদি তুমি জগৎ থেকে চলে যাবার পর তোমার প্রিয়জন আবার জ্পতে ফিরে আসে (জন্মগ্রহণ করে) তো ত্রমিও আবার জন্ম নেবে, আর দু:জনেই আম্বাদন করবে নিঃম্বার্থ স্বর্গীয় প্রেমের মধ্মেয় ফল।

অতএব অনুশীলন করলে দেখা যাবে যে, পূর্ব ও পর জন্ম দুইই চলেছে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ক'রে। তারাই জীবন-মৃত্যুর সকল সমস্যা ও রহস্যের সমাধান ক'রে জানিয়ে দেয় যে, আমরাই আমাদের অদুণ্টের প্রণ্টা, আমাদের বর্তমান জীবন আমাদেরই অতীত জীবনের ফল। আমরা বিশ্বাস করি আর না করি তাতে কিছু আসে যায় না, কিছু আমরা শাশ্বত একটি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। আত্মা ইচ্ছা করলে অতীতের সমস্তই মনে করতে পারে, কেননা চৈতন্যের স্তরে ভাসমান হলে অতীত ও ভবিষ্যংকে চিরবর্তমান রুপেই দেখা যায়। স্তরাং যিনি চৈতন্যের স্তরে পে'ছতে পেরেছেন তাঁর সে দুণ্টি হয় যে দুণ্টির মাধ্যমে অতীত ও ভবিষ্যুতের সাথে সাথে বিগত অভিজ্ঞতাকে বর্তমানের ঘটনা পারম্পর্যের মধ্যে দেখা যায়। যিনি উপলব্ধি কর্তে পারেন যে, জীবন অনস্ত ও শাশ্বত। তিনি পাথিব জীবনের সুখেদৃঃখ, রোগভোগ কোন-কিছুকেই গ্রাহ্য করেন না, কেননা এই মরজগতের জীবন অতীব সংক্ষিণ্ড—

ক্ষনস্হায়ী, তাই অনন্ত জীবনের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে আমাদের জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই, আমরা সাত্যকারের জন্মস্ত্যুহীন অমর। প্রকৃতপক্ষেই আমরা জন্ম-মৃত্যুরহিত, আমরা শাশ্বত ও অনাদি বিশ্বপ্রকৃতির অংশ—যে প্রকৃতি বা শক্তিকে জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নামে ও রূপে লোকে আরাধনা করে।

## অপ্তম অধ্যায়

## ॥ অমরতা ও পূর্বজন্মবাদ ॥

বেদান্ডের একটি ম্লেস্ত্র হঙ্ছে মানবাত্মার অমরতা। বেদান্ডের নির্দেশান্যায়ী বলা হয়, প্রত্যেক মান্ধের আত্মাই স্বভাবতঃ অমর। মরজগতের দ্ণিউভঙ্গিতে যতই আমাদের জীবন পঞ্চিল বা পাপপূর্ণ বলে মনে হোক না কেন, দেহের মৃত্যের পর আত্মার অস্তিত্ব থাকবেই। আত্মার ধ্বংস নেই, তা' শ্নো বিলীন হ'রে যায় না, কিংবা বিকাশের পথ হ'তে সরেও দাঁড়ায় না।

এখানেই বেদান্তের ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর দৈবতবাদী ধর্মমতের পার্থাক্য। দৈবতভাবসম্পন্ন ধর্মমতগর্নালর সিদ্ধান্তই যে, ঈশ্বরের নির্বাচিত কয়েকটিই কেবল অমর জীবন লাভ করতে পারবে, অপরাপর আত্মার হবে ধর্ম্ম। অনেক প্রাচীনপাখী গোঁড়া খ্রীন্টান দেবতাত্তিরকদের অভিমত যে, অমরম্ব বা নিত্যতা আত্মার স্বভাব ও ধর্মা নয়, তা একটি বিশেষ দান এবং সেটি নির্ভার করে বর্তামান জীবনের যথাযথ ব্যবহারের ওপর। তাঁরা মনে করেন, অমরতাকে লাভ করা যায় সদ্গান্, সংকার্যা, নৈতিক জীবন ও যীদ্যখ্রীন্টের প্রতি বিশ্বাসের পরেসকারস্বরূপ। এখানে আমরা প্রশন করতে পারি, এখন কে এটা মীমাংসা করবে যে, পরণাের কত পরিমাণ ওপরে নৈতিক সদ্গান্থের অধিকারী হবে বা সংকার্যা করবে যাতে ক'রে মানুষ অমরম্ব জীবনে লাভ করে? এর মান কি নির্ণায় করা যায়?

স্ক্র্যুভাবে বিচার করলে দেখা যায়, তাঁদের এই আপেক্ষিক অমরত্ব কোন ব্রন্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং এর দ্বারা ঈশ্বরকে প্রতিপন্ন করা হয়েছে ক্ষ্মতাশীল পিতার্পে, আর পক্ষপাতী ও অবিচারকর্পে। কি ক'রে এ'কথা ভাবা যায় যে, ন্যায়বান পক্ষপাতিত্বহীন ক্ষমাশালী পিতা তাঁর কয়েকটি সন্তানকে অমরতা দেবেন, আর বাকীদের করবেন বণ্ডিত' ও নিঃদ্ব তাদের ভ্রল্রান্তি ও অসমর্থাতার জন্য। বেদান্তের ধর্মমত এই গোঁড়ামীকে দ্বীকার করে না, বরং বেদান্তমতে অমরতা একমান্ত উন্নতভমেরই প্রেক্তার বা আশীর্বাদ নয়, কেননা শান্তি বা প্রেক্তার আমাদের দ্বয়ংকৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছ নয়। মান্বের প্রতিটি কর্মাই স্থান ও কালের ন্বারা সীমারিত এবং অনিত্য তাই কর্মাই অনন্ত ক্রিয়াশীল শাশ্বত জীবন গড়ে ভ্রলতে পারে না। মান্বের দেহগত বা মনোগত কোন কর্ম যতই প্রণ্যময় সং হোক না কেন তা স্থান ও কালের সীমা ছাড়িয়ে শাশ্বত ব'লে দাবী করতে পারে না। সেটি তা হলে কার্য ও পার-পর্যের রীতিবির্ম্থ হবে। কার্য ও কারণের পারন্পর্য অন্যায়ী প্রত্যেক কর্মই প্রকৃতিতে ও গ্রেণে কারণের সমান হ'তে বাধ্য।

আর একটি বিশেষ দিক থেকে বেদাও-সর্মার্থত অমরতার ধারণা খ্রীন্টানদের ধারণার সাথে মেলে না। জন্মের সময়ে প্রত্যেকটি আত্মার সূদ্টি হয় বিশেষ-ভাবে—এ' মতবাদই খ্রীণ্টানধর্ম বিশ্বাস করে, আর সে'জন্য দেহের জন্মেরআগে মানবাস্থার অঙ্গিতত্ব স্বীকার করে না, কিন্তু তব্ও মৃত্যুর পর অন্তত ভবিষ্যতের বুকে আত্মার চলমানতাকে তারা মানে। তবে এই তত্ত্ব কোন যুক্তিপূর্ণ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং কোন প্রকৃত ঘটনাও একে সমর্থন করতে সাক্ষ্য দেয় না। স্থিত আছে অথচ ধরংস নেই—কোন বস্তরে পক্ষেই আটো সম্ভবপর নয়। এমন কোন বস্ত্রর সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি যা থেকে একটি বিশেষ সময়ে জম্মলাভ করেছে অবিনশ্বরতা। এমন একটি লাঠির কথা কি কল্পনা করা সম্ভব যার এক প্রান্ত থাকে আমাদের হাতে (অন্ত), আর অপর প্রান্ত সীমাহীন অনন্ত ? এ' একেবারেই অসম্ভব। একদিকে স্হান ও কালের স্বারা সীমায়িত, আর অন্যাদকে স্থান ও কাল-নিরপেক্ষ অসীম-অনস্ত-এমন কোন পদার্থের কথা চিন্তা করাও যায় না। যদি কোন বাস্তব পদার্থের বিষয়েই এ'ভাবে চিন্তা করা না যায় তবে আত্মার সম্বন্ধে এ'রকম চিন্তা কি করে আসে ? আত্মার সম্বন্ধে এমন ধারণা করা যায় না যে, জন্মের সময় একটি বিশেষ ক্ষণে ও वि**শে**ष স্থানে তা জন্মলাভ করে আর মৃত্যার সময় তা অনন্ত ভবিষ্যং ও সীমাহীন কালের বুকে থাকে অট্ট হয়ে। স্তরাং অমরতা অর্থে শাদ্বত সত্তাকেই বোঝায় তা দেহগত জন্মের পূর্বাপর সকল সময়েই পরিবর্তিত থাকে। আমরা যদি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করি তাহলে আমাদের মানতেই হবে তার প্রেসন্তা বা অস্তিত্বকে, কেননা জন্মালেই মৃত্যু অনিবার্য, কোন জিনিস আরম্ভ হ'লেই তা শেষ হবে—এই হ'ল প্রকৃতির নিয়ম। আমরা এর বিরুদ্ধে যেতে পারবো না কোনদিন।

প্রকৃতির নিয়ম সর্বদাই সাম্য এবং সার্বজনীনতার অনুগামী। তার মাঝে বাতিক্রমের স্থান নেই। বাকে আমরা ব্যতিক্রম বলে ধরি তাও আমাদের অজানা ও অগোচর কোন।নিয়মের স্বারা পরিচালিত। যে কোন পদার্থ বার ৭৪ মরলের পারে

ক্রুন আছে তা মৃত্যুর অধিগত ; যার আরম্ভ আছে তার শেষও থাকবে। আমরা যদি অনন্ত বা ভবিষ্যতের অমরতাকে সত্য ক'রে তলতে চাই তাহলে আমাদের অতীতের অমরতা বা 'অনাদি সত্তা'-কেও মানতে হবে। এখন কেউ কেউ বলতে পারেন যে, আমাদের পর্বেজ্ঞ্ম কি ক'রে সম্ভবপর হতে পারে ? কিন্তু যদি আমাদের বর্তমান সত্তা বা অস্তিত্বকৈ স্বীকার করতে হয় এবং স্বীকার করতে হয় যে, আমরা শ্ন্য হতে উদ্ভত হইনি তাহলেই প্রাক্সত্তা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হবে। এ'জনাই বেদান্ত প্রাক্সত্ত। ও অমরতা এই উভয়ের প্রতিই সমান আস্হাবান, উভয়কেই সে মেনে নিয়েছে। প্রাক্সত্তা বা পূর্বজন্মকে স্বীকার না করলে অমরত্ববাদ থাকরে অসম্পূর্ণ ও অশ্বন্ধ। কোন তথাই ভবিষ্যতের অনন্ত জীবনের প্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণ করতে পারবে না যদি-না সে প্রমাণ করতে চায় অতীতের জীবনের প্রয়োজনীয়তাকে। পূর্বেজ্রুকে যদি নিষ্প্রেয়োজন বলা হয়, পরজ্বুমকে তাহলে অপ্রয়োজন বলতে হবে। আমাদের ছাড়া যদি জগতের প্রবাহ এতদিন বর্তমানে চলে থাকে তো ভবিষ্যতেই বা আমাদের ছাড়া চলবে না কেন ? শাশ্বত জীবনের তাহলে প্রয়োজনীয়তা কই ? আমাদের সত্তা বা অপ্তিম্ব যদি হঠাৎ আবিভূতি হয়ে থাকে তাহলে হঠাং তা লোপও পাবে। এই ক্ষণভঙ্গরেতা হ'তে আমা**ণে**র রক্ষা করবে কে? বেদান্তে যথার্থ অমরতা অর্থে অতীত ও ভবিষ্যং এই উভয় কালেরই অনন্ত সত্তাকে ব্ঝায়। প্রাক্সত্তা ও অমরতা দুইই জড়িয়ে আছে ওতঃপ্রোভভাবে, এককে বাদ দিয়ে অপরকে স্বীকার করা চলে না। তা না হলে বিচারের পরিপ্রেক্ষণে আমাদের ভ্রান্তি ঘটবে আমাদের অভিমত যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে তার ভিত্তি গড়ে উঠবে ভ্রল-ধারণার ওপর। বেদান্তের মাধ্যমে আমর। জানতে পারি, যে, প্রত্যেক ব্যাণ্টি আত্মারই দেহগত জন্মের পূর্বে অন্তিত্ব থাকে। আমরা যদি বিশ্বাস করতে চাই মরণের পরেও আমাদের অস্তিত্ব থাকবে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে জন্মের আগেও আমাদের অস্তিত্ব ছিল। আমাদের আদিতে শ্ন্য হতে উদ্ভত হইনি এবং আমাদের বর্তমান জীবন অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গম মাত্র। আমরা একথা না জানতে পারি, আমাদের পূর্বজীবনের স্মৃতিও না থাকতে পারে, কিন্তু তথাপি আমাদের সত্তা ছিল ঠিক এখন যেমন আছে।

এখানে প্রম্ন উঠতে পারে, যদি দেহগত জন্মের আগেও আমাদের অভিতত্ত থাকে তো সেকথা আমরা মনে করতে পারি না কেন? প্রাক্সন্তার রিরুছে এইটিই হ'ল সবচেয়ে প্রবল প্রতিবাদ — যা প্রায়ই ওঠে । অনেকে অতীত আত্মার সন্তাকে অস্বীকার করেন অতীত ঘটনাকে স্মরণ করতে পারেন না বলেই । অপরেরা যাঁরা আবার স্মৃতিকেই জীবনের মানদণ্ড ধরেন তাঁরা বলেন যদি মৃত্যাকালে আমাদের স্মৃতির নাশ হয় তো আমাদের বিনাশ হবে, স্ত্রাং আমি অমর হতে পারি না । তাঁদের মতে স্মৃতিই জীবনের 'মান', স্ত্রাং যদি মনেই না আনতে পারি তো আগের 'আমি' আর এই 'আমি' যে এক তার প্রমাণ কি ?

এর উত্তরে পতঞ্জলি বলেন, আমাদের ভিন্ন ভিন্ন জন্মকে মনে করা যায়। যাঁরা রাজযোগ পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় একথা স্মরণ করতে পারবেন। ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন,

### সংস্কারসাক্ষাংকারণাৎ পর্বজাতিজ্ঞানম্ ।

এখানে 'সংস্কার' অথে প্রাক্-অভিজ্ঞতার ছাপ—যা আমাদের মনের অবচেতন-স্তরে থাকে সংরক্ষিত, এর কখনোই বিনাশ নাই। প্রান্তন অভিজ্ঞতাকে চৈতনোর মাধ্যমে উত্থিত করা বা জাগ্রত করা ছাড়া 'স্মৃতি' আর কিছুই নয়। রাজযোগী অবচেতন-মনের স্কুত সংস্কারের ওপর প্রবল মনঃসংযোগ ক'রে তার বিগত জীবনপরম্পরার ঘটনাপুঞ্জকে স্মরণে আনতে পারেন। ভারতে এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় সেখানে যোগী শুধ্ব তাঁর নিজের অতীত-জীবনকেই জানেন এমন নয়, অপরের জীবনের কথাও অদ্রান্তরূপে বলে দেন। ভগবান বৃদ্ধ তাঁর পাঁচশো জন্মের কথা সমরণ করতে পারতেন ব'লে শোনা যায়। শ্রীকৃষ্ণভগবদ্গীতায় বলেছেন—হে অর্জুন, তুমি ও আমি দ্বজনেই বহু-জন্মের মধ্য দিয়ে এসেছি, তুমি তা জানো না কিন্তু আমি সকলগুলিকেই জানি। এর থেকে বোঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ সকল-কিছু মনে করতে পারতেন, কেননা তিনি ছিলেন জাতিস্মর যোগী, কিন্তু অর্জুন পারতেন না, তাঁর সে শক্তি (যোগবল) ছিল না বলেই।

আমাদের অপ্রকট আত্মা বা অবচেতন-মন হ'ল বিভিন্ন জীবনের অভিজ্ঞতা-প্রস্তে সংস্কারের ভাশ্ডার। তারা (সংস্কার) সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয় সেখানেই যাকে বেদান্তে বলা হয় চিত্ত। 'চিত্ত' অর্থে ঐ অপ্রকট আত্মা

১। পাতপ্ৰলম্পন এ৮

र । বছুনি যে বাতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তাক্তং বেদ সর্বাণি ন ছং বেখ পরস্তপ।
---ভগবদগীতা ৪।

৭৬ মরণের পারে

বা সকল সংস্কারের ভাশ্ডারর্পী অবচেতন-মন। ঐ সংস্কার সন্পতই থাকে ষতক্ষণ না অনুকলে পরিস্থিতি ও ইচ্ছা তাপের জাগিয়ে তালে নিয়ে আসে মনের চেতন-স্তরে।

এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্ঃ একটি আলোহীন ঘরে লাঠনের আলোকের সাহায্যে পর্দায় ছবি ফেলা হচ্ছে। ঘরটি সম্পূর্ণ অন্ধলর। আমরা ছবি দেখছি। ধর্ন জানলা খুলে দেওয়াহ'ল যাতে মধ্যাহের সূর্যরিশ্ম এসেপড়ে পর্দার গায়ে, তখনো কি ছবি দেখা যাবে? যাবে না, কেননা অধিকতর দীপ্তিমান স্থের আলোকবন্যা লাঠনের আলো ও ছবিকে নিষ্প্রভ করবে। আমাদের চোখে অদৃশ্য হলেও পর্দার গায়ে ছবিগন্নির অভিতত্বকে কিন্তু আমরা অফ্বীকার করতে পারবো না। সেই রক্ম অবচেতন-মনের পর্দায় আমাদের পূর্ব জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সূপ্ত ও অদৃশ্য থাকতে পারে, কিন্তু তাদের অভিতত্ব থাকেই।

এখনই প্রশ্ন হতে পারে—কেন তবে তারা আমাদের কাছে অদৃশ্য থাকে ? তার উত্তর হ'ল ঃ ইন্দ্রিয়চেতনার অধিকতর শক্তিশালী আলোক তাদের নিশ্প্রভ ক'রে রাখে বলেই বহির্দ্ধ'গতের সংযোগ ছিল্ল করে আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারকে বন্ধ করে ও অন্তঃকরণের নিগতের সংযোগ ছিল্ল করে আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারকে বন্ধ করে ও অন্তঃকরণের নিগতেতম সতরে চৈতন্যালোক ও মানসিক রন্ধির প্রতিফলনের দ্বারা আমরা আমাদের পূর্ব জীবনকে জানতে ও তার সকল অভিজ্ঞতাকে দ্মরণ করতে পারি । যারা অতীত জীবনকে দ্মরণ করতে ইচ্ছুক তাঁদের দ্মৃতিশিক্তকে বার্ধাত করার জন্য রাজযোগ অভ্যাস ও ইন্দ্রিয়ন্দ্বারকে রুদ্ধ ক'রে মনঃসংযোগ শিক্ষা করা উচিত । আত্মসংথমের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযত ক'রে মনঃসংযোগশন্তিকে প্রকাশে সাহায্য ও প্রদূট করতে হয় ।

মনে করতে পারি আর নাই পারি, সহজাত ও স্পত সংস্কারই চরিত্র-সংগঠনের প্রধান উপাদান। এরাই আমাদের সকল অসাম্য ও সকল বৈচিত্রের কারণ। অসাধারণ ও প্রতিভাশালী চরিত্রগৃলির সমালোচনা করলে পর্বেজস্মবাদকে অস্বীকার করা যায় না। জীবান্মার প্রেজীবনের অভিজ্ঞতারই বর্তমান জীবনে হয় অভিবান্ত। প্রে-প্রে জীবনে সংগৃহীত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান যদি আমাদের থাকে তো প্রত্যেকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনা—যাদের মাধ্যমে সে জ্ঞান অর্জন করা হয়েছে— সেই জ্ঞানার্জনের সংগ্রামকে প্রথান্প্রথর্পে মনে করা বা না করাতে বিশেষ-কিছু এসে যায় না। বিশেষ বস্তু বা ঘটনাটি হয়তো আমাদের মনে না আসতে পারে, কিন্তু তাতে আমরা জ্ঞান হতে শ্রন্থ হবো না। এখন বর্তমান ক্ষীবনের আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, আমাদের এ' জীবনে কিছনু-না-কিছন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়েছে। বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা কর্ম সংগ্রাম, —যার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতাটি লাভ করা হয়েছে তার বিসমরণ ঘটতে পারে, কিন্তু ঐ অভিজ্ঞতা গড়ে তালেছে চরিত্র, এবং বিচিত্র পন্সায় তা রুপায়িত করেছে মানবকে। সেই অভিজ্ঞতা কি ক'রে হ'ল তা স্মরণ করার জন্য ঘটনাপুঞ্জের পুনরাব্ভির আর প্রয়োজন হয় না লখ্য জ্ঞানই যথেণ্ট।

আমরা আমাদের মাঝে এমন লোক দেখি যারা অন্ততে শক্তি নিয়ে জন্মায়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক<sup>-</sup> 'আত্মসংযমর্শান্ত'-কে। একজন জন্ম হ তেই প্রবল আত্মসংযমণন্তি নিয়ে জন্মায়, আর একজন হয়তো বহু বছরের কঠোর সাধনায়ও তা আয়ত্ত করতে পারে না। এই পার্থক্যের কারণ কি? ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব আত্মান,ভূতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি পে"ছাতে পেরেছিলেন সে সমাধির উচ্চতরে যে স্তর যে-কোন যোগীর পক্ষে অত্যন্ত দুর্মধ্যম্য। এক বৃদ্ধ অপূর্ব ক্ষমতাশালী যোগী একবার প্রীরাম-ক্রম্বদেবের কাছে এসেছিলেন তাঁকে দেখতে। একদিন তিনি এললেন: 'আমি চাল্লিশ বছর সাধনা ক'রে যে অবস্হা আয়ত্ত করতে পেরেছি তা আপনার কাছে সেই অবস্থা কতো স্বাভাবিক।' বেদাশুদর্শনের ভাষ্যকার শংকারাচার্য যথন ভাষ্য রচনা করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র বারো। সেই ভাষ্যের অথ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেন আজও এমন দার্শনিক ও চিন্তাশীল জগতে খ্রব কমই আছেন। সে'গ্রনি এতোই প্রচ্ছন্ন এবং এতোই গভীর যে. সাধারণ মন তা গ্রহণ করতেই পারে না। এ'রকম বহু ঘটনাই পূর্বেজনের যথার্থ তার নিদর্শন দেয়। অতীত স্মৃতির উপর নির্ভার না ক'রেই পূর্ব-পূর্বে জীবনের সূত্র অভিজ্ঞতা ও সংস্কার গড়ে তোলে মানুষের চরিত্র : আমাদের মনে না করাতে বা আমাদের বিশেষ ঘটনার স্মৃতিচ্যুতিতে আত্মার অগ্রগতি প্রতির দ্ব হতে পারে না স্মাতিগত দুর্বলতা সত্তেও আত্মার অগ্রগতি ক্রমশঃই চলবেই।

প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মারই অবচেতন-মনের অন্তরালে ল্কোনো থাকে এই অভিজ্ঞতার ভাশ্ডার। দুর্টি প্রেমিকের ঘটনারকথাই ধরা যাক্। ভালোবাসা কি? দুই আত্মার পারস্পরিক আকর্ষণাই ভালোবাসা। এই ভালোবাসা বা এই প্রেমের দেহগত মৃত্যুর সাথেই মৃত্যু হয় না। প্রকৃত প্রেম মৃত্যুর পরও বৃদ্ধি পেতে থাকে ও দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হতে থাকে। ঘটনাপারস্পর্যে এই প্রেমিট দুর্টি আত্মাকে সংবদ্ধ ক'রে তাদের এক করে। একমাত্র প্রেক্তমবাদই বলে দিতে পারে—কেন প্রথম দুন্টিতে দুটি ভিন্ন আত্মা উভরে উভরকে চিনতে

পারে এবং আবদ্ধ হয় চিরবদ্ধদের স্ত্রে। পারস্পরিক ভালোবাসা ক্রমশঃ হতে থাকে প্রুট, হতে থাকে শক্তিশালী এবং পরিশেষে প্রেমিকদের করে সংবদ্ধ— ভারা যেখানেই থাক্ ভাতে কিছ্ম যায় আসে না। অতএব বেদান্ত বলে না যে, দেহের সমাগ্তিতেই আহার ভালোবাসার আকর্ষণের সমাগ্তি হয়। আত্মাও ্রেমন অমর, তার সম্পর্ক ও তেমনই অমর। কিন্তু আমাদের ভ্রললে চলবে না যে, ঐ ভালোবাসা এবং সম্বন্ধ পারস্পরিক হাওয়া আবশ্যক। ত্রিম যদি একজনকে ভালোবাসো অথচ সে তোমাকৈ ভালোবাসে না — সেখানে ভালোবাসা হয় একপাক্ষিক, ঐ ভালবাসা আত্মাকে একভ্ত করতে পারে না। বেদান্ডের আলোকে আমরা জানতে পারি, অমরত্ব অর্থে যেমন অনস্ত ভবিষ্যং সত্তাকেই বোঝায়, প্রাক্সত্তা বললেও তেমন অনাদি অতীত জীবনকেই বোঝা যায়। এদের একটিকে ছাড়া অপরের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এদের এক একটি আমাদের আন্মিক জীবনের অর্ধাংশকে বাক্ত করে, আর দ্র'টি অংশের মিলনেই সাসে সম্পূর্ণতা। এটাই হ'ল অনস্ত আধিভৌতিক জীবন। এ' আগেও ছিল জম্মর্রাহত, স্ত্রাং চির্রাদনই থাকবে জম্মর্রাহত। অতীত জীবনের ফল **হল আমাদের বর্তমান জীবন আর এই বর্তমান জীবনের ফলই রপে নেবে** ভবিষ্যৎ জীবন। কিছ্মই নণ্ট হবে না।

আধ্নিক প্রেততন্ত্র ভবিষ্যতের ওপর কিছুটা আলোকপাত করার ফলে জানা বায়, বিচ্ছিল প্রেতাক্ষাও তাদের অতীত সম্পর্ককে মনে রাখে। এর থেকে দেখা যাচ্ছে, স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে দৈহিক যন্ত্রপাতির ওপরই নির্ভার করে না, আসলে তা ফেরে জীবাক্ষার সাথে সাথে। দেহগত যন্ত্রের ধর্ণস আছে এবং দেহের সাহায্যে কেবল প্রচ্ছেল আত্মা তার অধিগত ক্ষমতাকে প্রনির্বাকশিত করে মাত্র। এইজন্য আমাদের বর্তমান জীবনকে বলা হচ্ছে অভীত জীবনের ফল। অতীতের সকল সংস্কার ও অভিজ্ঞতা এতে সন্তিত থাকে, কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতেই তারা মনের চেতনাস্তরে আনে। কিন্তু অমরত্বের অর্থ এই নয় যে, আমরা স্বর্গে গিয়ে অনস্ত স্থেভোগ করবো আর অসং কর্মের শাস্তিত-স্বরূপ অনস্ত নরক ভোগ করবো।

বেদাস্ত অন্যভাবে 'অমরতা' অর্থে বলেছে 'আন্ধার অগ্রগতি'—নিন্দ হ'তে উচ্চস্তরে ক্রমবিবর্তন। বেদান্তের মতে, প্রত্যেক ব্যন্টি আন্ধার মাঝু বে স্কুতগতি থাকে—বিভিন্ন স্তর ও অবস্হার মধ্য দিরে আন্ধার অগ্রগতির সাথে সাথে সেগ্রেলও পরিবর্ষিত হ'তে থাকে ব্যক্তশা না তারা বিশৃদ্ধ ও সিদ্ধ

অবস্থায় পে'ছিয়ে। ধরমলক্ষ্যে পে'ছিনের জন্য ও চরমশক্তিকে আয়ত্ত করার উদেশো আত্মা বিভিন্ন শতর ও জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে চলে। যে কারণ আমাদের বিকাশের এই স্তর নিয়ে এসেছে, সেই কারণই আমাদের নিয়ে আসবে আবার ভবিষাতের ব্বকে এই ধরণীর ধ্রলিতে। মৃত্যুর পরও সেই কারণ যদি বর্তমান থাকে তাহলে কোন-কিছুরই আমাদের পার্থিব জগতে প্রেঃপ্রত্যবর্তনকে রোধ করতে পারে না. আমাদের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই। এই ধারণা থেকে জীবাত্মার প্রন-র্জান্মবাদের সূচ্টি। প্রাক্সন্তা ও অমরতারূপে অন্তত দেহাতীত জীবনের সতোর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এই মতবাদ। আত্মার গতি, তা স্বর্গেই হোক আর কোন শাস্তিভোগের জন্য অধসতরেই হোক—নিভার করে সম্পর্ণরূপে আমাদের চিন্তা ও কর্ম গত ফলাফলের ওপর। কিন্তু সেই স্থিতি চিরুস্হায়ী নয়, তা শুধু যতক্ষণ না ফলভোগের শেষ হয় ততক্ষণের জনাই সাময়িকভাবে থাকে মাত্র। কর্ম ও চিন্তান,যায়ী ফমভোগের শেষ না হওয়া পর্যন্ত আন্ধা আবার এই জগতে ফিরে আসে আরও শক্তি, আরও জ্ঞানলাভ করতে গস্তব্যে পে<sup>4</sup>ছানোর বা সিদ্ধিলাভের উন্দেশ্যে। স্বর্গকে বেদান্তে অনস্ত বলে স্বীকার করে না, আত্মার এমন শক্তি আছে যার সাহায্যে সে স্বর্গেরও পারে সকল ক্ষণিক ভোগের উধের্ব যেতে পারে। কেন আমরা একটি সীমাবন্ধ স্থানেই বা থাকবো ? যদি এই স্থানে—এই প্রথিবীতেই আমাদের ফিরে আসতে ইচ্ছা না হয় তো দ্বর্গে গিয়েও আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারবো না! এমন সময় আসবে यथन আমরা সকলের পারে যাবার জন্য সচেন্ট হবো, চেন্টা করবো সিশ্ব হ তে. সর্ব তাগী হতে সর্ববিং হ'তে। বেদান্তে এইজন্য বলা হয়েছে-

"শ্রেষ্ঠ প্রাণ্ডি স্বর্গাও ক্ষণস্থায়ীও সাস্ত। স্বর্গা ও জগতের মাঝে ষে ব্যবধানের রাজস্ব তা শুধু বাঘ্টি আত্মার প্রাতিভাসিক বৃদ্ধি ও অগ্রগতির সহায়তা করে। যারা সেধানে যায় এবং অবস্থান করে তারা জন্ম ও পুনর্জান্ম বন্ধন হতে মুক্ত নয়। তারা আবার ফিরে আসবে। কিন্তু যাঁরা সিন্ধ হন তাঁরা সকল রকম ন্বর্গাকেও অতিক্রম কারে যান অনির্বাগ চৈতনালোকে, উপভোগ করেন অনস্ত জাঁবনের সার্থাকতা এবং চির্যাদনের জন্য লাভ করেন পরিশ্বন্দিতা।"

०। जनवानीका माञ्जूर १

## নবম অধ্যায়

#### ॥ विकान ७ व्यवता॥

খ্রীষ্টানসমাজে সাধারণের বিশ্বাস যে, যীশ্খ্রীষ্টই অমর্ড এবং অনস্তজীবনের প্রবর্তক। তাঁকে আশ্রয় করা ছাড়া অমরতা লাভের আর অন্য কোন পথ নেই। অনস্ত জীবনের ধারণা ঈশ্বরের এই মহিমাময় প্রের আবির্ভাব ঘটার আগে ছিল না। কিন্তু ত্লনামলেক ধর্মতিত্ত্ত্বের অনুশীলনকারীরা সহজেই দেখতে পাবেন যে, এই অমর্জের ধারণা খ্রীষ্টান য্গের বহু প্রের্ব হিন্দ্র, মিশ্বীয়, চ্যালডীয় প্রভৃতি প্রাচীন জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। আর্যা-জাতির বিভিন্ন শাখা যেমন জোরোষ্ট্রীয়, গ্রীসীয়, রোমীয়, স্ক্যান্ডিনেভীয় এদের মধ্যেও ঐ ধারণার প্রচলন ছিল।

খ্রীণ্টপূর্ব বারো হতে আট হাজার বছরের মধ্যকার প্রাচীনতম নথিপত্র নিয়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, প্রাচীনতম নথিতেও দেহের প্রনির্বাশের ওপর বিশ্বাসের প্রমাণ আছে, কিন্তু জড় ও আত্মা এ' দুটির ভিল্ল অস্তিত্বরূপে দ্বৈত ধারণার উৎপত্তি হওয়ার সাথে সাথে আনুষ্ঠানিক প্রের্যাহতের ও মিশরের চিন্তাশীলরা এই অপক স্থাল প্রের্বিকাশের ধারণাকে নাকচ ক'রে দেন। তবে সংস্কারাচ্ছল সাধারণ লোকেরা স্থালদেহের প্রনির্বিকাশেই আস্হাবান রয়ে গিয়েছিল আজও যেমন এ'ধরনের অনেকের সন্ধান পাওয়া যায় গোঁড়া খ্রীষ্টানদের মধ্যে। এই ধারণা তাঁদের মধ্যে বন্ধম্বল হয়ে আছে। অজ্ঞ প্রেণীর লোকেরা এখনো বিশ্বাস করে না যে, আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিল হতে পারে এবং দেহ ব্যতীত তার অস্তিত্ব থাকতে পারে। বাস্তবিকই স্থাল জড়পদার্থের প্রতি আমাদের এমন এক আকর্ষণ থাকে যে, আমরাও মৃহত্রের জন্য ভাবতেও পারি না দেহ ছাড়া আমাদের জীবনধানা চলতে পারে বা দেহ বিনা আমাদের অস্তিত্ব থাকতে পারে। কত যত্ন করেই না তাই দেহকে স্ব্রেশিত করা হচ্ছে, কতো স্ক্রের জিনিস ও উৎকৃটে খাদ্যসঙ্কারের শ্বারা তার পরিপোষণা করা হচ্ছে।

খ্রীষ্টপূর্বে ৪০০ শতকের প্রাচান মিশরীয়দের লেখা থেকে পাই "আত্মা যাবে স্বর্গে আর দেহ জগতে; স্বর্গ পাবে ভোমার আত্মা, জগতে থাক্বে ভোমার দেহ"। মনে রাখতে হবে, খ্রীন্টের জন্মের ৩৫০০ বছর

47

আগেও এই কথা উচারিত হয়েছিল মিশরীয় চিন্তাশীলদের মুখ হ'তে, তা লিখে রাখাও হয়েছিল এবং তারা বিশ্বাস করতো যে, ক্রিয়াকঃশলীদের আত্মা ম্বর্গে গিয়ে পান-ভোজন ও স:খের মধ্যে কাটাবে, তারা লাভ করবে হালকা বারবীয় ও কর্মাঠ দেহ আর সেই জন্যে তাদের খাদ্য পানীয়ের প্রয়োজন। এই ধারণা ও যুক্তির বশবর্তী হ'য়ে মুতের আত্মীয় ও বন্ধুরা কবরে খাদ্য রেখে দিতেন। সময় সময় তাঁরা রক্ষাকবচ বা ঐ জাতীয় তঃক্তাক্ করা জিনিস দিয়ে আসতেন—যাতে দুর্ভপ্রভাব থেকে মতাত্মা নিজেকে রক্ষা করতে পারে। আবার এমন সব লেখা পাওয়া যায় যে'সবে বলা হয়েছে: 'মুতের আত্মা স্বর্গে বায় এবং শ্বেতবন্দ্র পরিধান করে'। তারা শ্বেতবন্দ্র পরিধান ক'রে শাস্তিময় **স্পেত্রে শ্রমণ করে, দেবতাদের সঙ্গে বিহার করে এবং খাদ্য গ্রহণ করে। এ** জগতের অনুরূপ খাল ; জলপথ, নৌকা, ঘোড়া, রথ—এক কথায় সকল-কিছাই স্বর্গে পাওয়া যায়। ঐ সুখভোগ, আরাম এবং আনন্দ চিরুগায়ী। মিশরীদের ধারণায় এই হ'ল অমরত। আসলে আমরা ইহজীবনে যা চরমস্থ ব'লে মনে করি সেই সাখের অনস্ত উপভোগকেই তারা অমরত্ব আখ্যা দিরেছিল। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, 'অনন্ত' মানে লক্ষ বা কোটি কোটি বছর নয়,—'অন্তহীন কাল'। অনন্তের অর্থ কি ধরবে 'অন্তহীন কালের সুখভোগ'? 'ইলিসিয়ানস্-ফিল্ড'-এর প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যেও অনুরূপ বিশ্বাস পাওয়া যায়। নিষ্ঠাবান যারা – সেখানে যান, তারা অনন্তকাল সুখভোগ করেন। প্রত্যেক পরলোকগামী ব্যক্তি এ'জগতে যে সাখ কামনা করতেন, যে জীবিকা পছন্দ করতেন তাই ভোগ করেন সেথানে। স্ইেডেন-বার্গের লোকদেরও এইরকম বিশ্বাস ছিল এবং আজও অনেক চার্চের এই খুব বেশীদিন - হয়নি নিউ ইয়কের একজন ধর্ম যাজক বিশ্বাস আছে। এক সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখেছিলেন যাতে তিনি বলেছিলেন: "এই প্রিথবীতে আমাদের যেমন কর্ম হবে স্বর্গেও ঠিক তেমনি কর্ম থাকবে। কোনভাবেই তার অদলবদল করতে পারবো না; তার পরিবর্তন হতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেখে নিতে হবে সেই অন্বয়য়ী আমাদের জীবিকা। আমাদের এই জীবনের কর্মধারাকে আমরা বেমন ভাবেই গ্রহণ করি না কেন তা আমাদের স্বর্গের কার্যপ্রণালীর ওপর ছারাপাত করবেই। এই ধরণীতে যে কাজ গ্রহণ করা হবে সেখানে সেই কাজই হয়ে উঠবে আমাদের পক্তে উচ্চতর – মহানতর"।

**४२** अन्नरात्र शास्त्र

এই যদি সত্যি হয় তো আমার জানতে ইচ্ছা করে যে, আমাদের রাধ্ননী, পরিচারিকা, আইনজীবি, পথ সংস্কারক প্রভৃতির মধ্যে ক'জন তাদের সেই কাজ অনস্তকাল ধরে ক'রতে ইচ্ছাক, এদের ক'জন নিজের কাজের সমাণিত চায় না ?

নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টানদের মধ্যে একটি বিশ্বাস দেখা যায় যে, অনস্তজ্ঞীবনের ও স্বর্গভোগের ধারণার সঙ্গে চিরাগত বীণা-বাজানোই যেন স্বর্গের একটি প্রধান কাজ। একটি স্বোত্ত—যা প্রায়ই গীর্জায় গাওয়া হ'ত, তাতে স্বর্গের আমোদ-প্রমোদের বর্গনা আছে, সেখানে বিশ্রাম-দিবসের কোন শেষ নেই।

আমরা আগেই বলেছি যে, খ্রীন্টের প্রে প্রাচীন জাতিদের মধ্যে অনস্কলীবন ও স্বর্গস্থভাগ সন্বন্ধে একটি প্রচলিত বিশ্বাস ছিল। তাই 'খ্রীন্টান দেবতাত্ত্রিকদের যীশ্রখ্রীন্ট প্রথম অনস্কলীবনের ধারণা এনে দেন' এই অন্ধ মতবাদ নিয়ে যখন বিচার করতে যাই তখনই আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে—সেটাই কি সত্যি? যে সব ইহুদিরা জন্মান্তর বিশ্বাস করতো না বা মরণের পর আত্মার সত্তা থাকে মনে করতো না তাদের কতকগ্রনির মধ্যে যীশ্রখ্রীন্ট জ্ঞানের উন্দেষ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনিই সর্বপ্রথম জন্মান্তরের ধারণা প্রথিবীতে প্রকাশ করেন, বরং প্রনির্বাদার যে স্থলে ধারণা তার সময় ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তা ব্যাবিল-অবরোধের সময় ( খ্রীঃ প্রে ৫৮৬-৫৩৬) পার্রাসকদের কাছ থেকেই নেওয়া হয়েছিল। জেনদাবেস্তা পড়লে দেখা যাবে প্রত্যেক ব্যক্তি ভালোই হোক আর মন্দই হোক্ মৃত্যুর তিনদিন পরে প্রনজীবিত হবেই এবং স্বর্গে কিংবা শাস্তিভোগের লোকে হবে তার গতি। এই বিশ্বাস ইহুদীদের মধ্যেও ছিল। ফারিসিস্রাণ এই বিশ্বাস মেনে নেয়। স্যাত্রিসস্রা কিন্তু এ'ধারণাকে করে নাকচ এবং অপরাপর ইহুদীরাও করে বর্জন।

কাজেই অন্যান্য ধর্মপ্রন্থ পাঠ ক'রে আমরা জানতে পারি এই বিশ্বাসের প্রবর্তন যীশ্বখ্রীণ্ট করেন নি। যদিও 'অমরত্ব' বলতে চলে এসেছে অনস্ত স্বর্গজীবনভোগের ধারণা তব্ও অমরত্বের প্রশ্ন একটি অতি কঠিন সমস্যা। জগতের অধিকাংশ চিন্তাশীল এবং দার্শনিক এই সমস্যার সমাধান করতে চেণ্ট। করেছেন। কেউ কেউ তাঁদের যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা কথনো হয়েছে মরণের অতীত জীবনের সপক্ষে, কখনো বা বিপক্ষে। কিন্তু,'অমরত্ব'-শব্দটির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার সতিঃকারের অর্থ মৃত্যুরহিত, অর্থাৎ সেই

<sup>&</sup>gt;। তিনটি সম্প্রদার ছিল-জাড়সিদ, ফারিসিদ ও এসেনি।

অবস্থা—যাতে মৃত্যুর স্থান একেবারেই নেই। তাহলেই আবার প্রশ্ন ওঠে যে, মৃত্যু জিনিসটি কি ? মৃত্যুর অর্থ যদি ধরংস, নিম্লিতা বা শ্বা হয় তাহলে বিশ্বজগতে এমন কোন বস্তঃ নেই যা মৃত্যু বা ধ্বংসের অধিগত। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, পদার্থমাত্রেই অবিনশ্বর, তার একেথারে নাশ নেই: প্রতিটি পদার্থের প্রতিটি অংশ যতই সম্ক্রা বা যতই প্র্ল হোক না কেন—তা অমর, শক্তি তার অমর, অমর তার তেজ, কেননা এরা কোর্নটি ধরংসের অধিগত নয়, তাদের কোনটিই শান্যে পর্যবর্গাত হয় না। মৃত্যুর আর একটি প্রাচীন ম্থ্লধারণা ছিল—মৃত্যু একপ্রকার নিদ্রা। সেই ধারণা হ'লঃ আত্মা মৃত্যুর পর হ'রে পড়ে অচেতন এবং সেই অবস্থাতেই থাকে পূর্নার্বকাশ না পাওয়া পর্যস্তি, তারপর আবার সে মিলিত হয় দেহের সংগে। তখন দেহ ও আত্মা একই সাথে যায় স্বর্গে বা নরকে এবং অপেক্ষা করে কর্ন্নাময় পিতা ঈশ্বর যতাদন না তার বিচার করেন। খ্রীণ্টান দেবতাত্তিকদের মতে, মরণশীল মান,ষের পক্ষে মৃত্যুই হ'ল সবচেয়ে বড় শন্ত্র, আর মৃত্যু আত্মার অনন্তকালের সমাধি। সং আত্মা চিরকালই থাকে ভালো স্বেশান্তি নিয়ে, অসং আত্মা ভোগ করে দৃঃখ চিরদিনের তরে । মৃত্যুর এই ভয়াবহ ধারণা এখনো অনেক খ্রীণ্টানদের মধ্যে আছে বন্ধমূল হয়ে। মৃত্যুর বিভীষিকা ও হতাশা তাদের তীর্থ স্থানের প্রােময় আবহাওয়াকেও প্রভাবান্বিত করেছে। মৃত্যুকে ন্মরণ ক'রে লোকে ভয়ে কে'পে উঠতো, কেননা মতে: ই নাকি আত্মার চরমপরিণতি এবং তা সকলের জন্যেই প্রযোজ্য সকল ব্যক্তিকেই অক্ষয় ছাঁচে ঢেলে ক'রে রাখে অপরিবর্ত নীয়, আর ধর্ম ত্যাগী দুন্টকে ভোগ করতে হবে চিরকাল কন্ট। এখন বিজ্ঞানতত্ত্ব আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে এই ব'লে যে, মৃত্যু অতো নিন্দনীয় নয়, সাহস নিয়ে এসো মনে, কেননা মৃত্যু জীবনের শন্ত্রনয়। তারপর না মরলে বাঁচতেও পারত ম না আমরা কোর্নাদন, তাই মৃত্যু জীবনের অচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতার প্রতীক। মৃত্যু না থাকলে থাকতো না বৃদ্ধি, হ্যাসের প্রশ্নও **छिटे** हा ना, **ार्ट मृ** ज्यादक स्मार्टिस खर कतात किस्त तनरे ।

আছাবিজ্ঞানী মনীধীরা তাই মৃত্যুকে ভয় করেনী না, বরং গ্রহণ করেন তাকে পরিবর্তন ও পরিবৃদ্ধির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলেই। মৃত্যুকে বলেছেন তাঁরা পরিবর্তন, রূপ হ'তে রূপে বিবর্তন। আমাদের পাথিব জীবনেও আমরা দেখছি যে, প্রতি সাত বছরে আমাদের শরীর গড়ে উঠেছে নত্ন হয়ে এবং দেহের প্রতিটি অণ্রে সর্বদাই ঘটছে পরিবর্তন। দেহরূপ যন্যে প্রতিটি

অণ্য নিতা ধারণ করছে নত্ন আকার ; প্রোভনের হচ্ছে মৃত্যু, নত্নের হচ্ছে সমাবেশ। একটি গাছ প্রতলে দেখা যায়, কিভাবে গাছের বৃদ্ধি শ্রু হওয়ার সাথে সাথে তার বীজের হয় ধরংস। মৃত্যুতে জীবনের নত্ন পর্যারের হয় সূত্রপাত,সূত্রাৎ পুরাতন ধারণাকে বন্ধমূল ক'রে আমাদের মৃত্যুকে জীবনের চিরশন্ত্র ব'ল্নে ভাবা মোটেই সঙ্গত নয়। মৃত্যুকে জীবনের বন্ধরেপেই বরং চিন্তা করতে হবে । সূত্রাং মৃত্যা-অর্থে যীদ পরিবর্তন ধরা হয় তাহলে অমরত্ব লাভ করবে একটি নত্ন অর্থা, একটি নত্ন রূপে এবং সেটাই হ'ল সেই অবস্থা— যা মরে না, যার মৃত্যু নেই। অমরত্ব হ'ল অখন্ড. এমন একটি অবিষ্কৃত অবস্থা যা সম্পূর্ণ অপরিবর্তনশীল - মরণাতীত। কাজেই অমরত্বের প্রকৃত **অর্থ** অপরিবর্তানীয় শাশ্বত একটি সন্তা। এখন অমরতার অর্থা যদি এ'রকমই হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে, সাজ্যিই কি এমন একটি অবস্থা আসে যার কোন পরিবর্তান নেই, যার বিকৃতি নেই মোটে 💡 এ'কিন্তু একটি জটিল প্রশ্ন । উত্তরও অতি গভীর ও রহসমেয়। আমাদের সমস্ত প্রাতিভাসিক জগংকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হবে সত্যি এমন কোন সত্তা আছে কিনা যার কোন পরিবর্তান নেই, যা শাশ্বত। আধানিক বিজ্ঞানও বলে-সকল-কিছা পরিবর্তনশীল। প্রত্যেক স্থানেই পরিবর্তন ও ধর্থসে (রূপ-বিবর্তনের) প্রভাব আছে। কেমন ক'রে কুয়াশাময় নীহারিকাপ্তঞ্জ হ'তে সৌরজগতের উৎপত্তি হয়েছে তা আমরা জানি। ক্যোশার অবন্ধা থেকে ক্রমশ তা ঘনীভূতে হয়ে জমাট বে'থে লাভ করলো কাঠিনা। তারপর আবার তা বাল্পীয় অবস্থায় আসে ফিরে। আমাদের জড়শরীরেও আছে পরিবর্তন, আর শরীরের নিতাই ঘটছে পরিবর্তান। নিজেকে আমরা যদি নভোমন্ডলে ঘ্রণবির্তা-রূপে কল্পনা করতে পারি কিংবা এক্স-রের (রঞ্জনরশ্মির) মধ্য দিয়ে যদি নিজেদের হাত আমরা দেখি তাহলে দেহবস্তাটি কেমন তা সহজেই ব্রুতে পারবো। আমাদের শরীরকে ঘিরে পদার্থের স্ক্রো-বায়বীয় কণিকাগ্রিল এক প্রকার ঘন অচ্ছেদ্য নিরেট আবরণু স্ঘিট ক'রে রেখেছে। এই কণিকাগর্নলর মাঝে কোনই ফাঁক নেই। সেই ঘন পদার্থের এক একস্থানে ছোট ছোট ঘূর্ণাবর্ড বলি আমাদের 'দেহ'। শরীরের তাকেই আমরা অংশেরও সর্বদা পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। ইন্দ্রিয়ান্ভ্তির সাহাব্যে আমরা অনুভব করি যে, কিছু-না-কিছু ক্মত্ব আসছে বাইরের জগৎ থেকে। সংবেদন বা ইথারতরঙ্গ-রুপেই হোক, আলোককম্পন রুপেই প্রকার

বিজ্ঞান ও অমরতা

হোক কিংবা বায়বীয় কম্পনর পেই হোক আমাদের স্নায়্তন্যে করে নিত্য-নিয়ভ আঘাত, স্থি করে একপ্রকার কম্পনের রূপ, বাহকতন্যে আনে এক পরিবর্তন মিস্তন্তের স্নায়্কেন্দ্রে তোলে কম্পনে চৈতনের সাহায্যে স্থি করে এক আলোড়ন ও আনে পরিবর্তন । প্রতিপদেই আমরা উপলব্ধি করি এই পরিবর্তনকে। এই পরিবর্তন বাতীত আমরা কোন শব্দ শনেতে পাই না, কোন আঘ্যাণও পেতে পারি না। সমস্ত ইন্দ্রিয়জাত অন্ভ্তি এবং চিন্তাও এক প্রকার কম্পন। তারা নিত্য ন্তনভাবে ওঠে আবার বিলীন হয়। কম্পনের একটি ধারা আমাদের এক নিদিশ্টি সীমায় উপস্থাপিত করে এবং স্থিট করে অপর রক্মের কম্পন বা আবেগ।

কিন্তু এই সমস্ত কম্পনই পরিবর্তনের অন্তর্গত। আমাদের ব্যক্তিত্বপূর্ণে সন্তাও পরিবর্তনের অধিগত। কাজেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অমরত্বের তাহলে ম্থান কোধায়? আমরা এক বৈজ্ঞানিককে এই প্রশ্ন করি, কিন্তু বিজ্ঞানে এর উত্তর পাওয়া যায় না। জগতে সম্পূর্ণেরপে অপরিবর্তনীয় বলে কিছু নেই। প্রাতিভাসিক জগৎ সর্বদাই পরিবর্তনশীল। যে-কোন পদার্থ স্থান ও কালাপেক্ষা তা অবশাই পরিবর্তিত হবে। যে-কোন রূপেই আমরা করি না কেন তার বেলাতেও এ'কথা খাটবে। আকার জড়োৎপন্ন হতে পারে, বায়বীয় হতে পারে, কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই তা পরিবর্তনের অধীন, পরিবর্তনমন্ত্র কোন জিনিসই নয়। এখন তাহলে কি অমরতা অর্থে ধরা যায় যে, আত্মা এক নব পরিচ্ছদ পরিধান ক'রে ম্বর্গে যাবে ও অনন্তর্কাল ধ'রে ম্বর্গসন্থ ভোগ করবে, আর বায়বীয় আছ্মাদন আবরিত ব'লে তা প্রতিমাতির মতো চিরম্থায়ী হয়ে থাকবে? কেননা যে-কোন ভাব একপ্রকার পরিবর্তনই, কাজেই দেহ থাকবে, অথচ কোন পরিবর্তন থাকবে না—এ'কি করে চিন্তা করা যায়। আমরা ঐ প্রকার বিশ্বাস করতেই পারি না। কাজেই ম্বর্গীয় বা অপার্থিব দেহ যতই স্ক্রেম্ম ও বতই বায়বীয় হয়েক না কেন তা অমরত্বের দাবী করতে পারে না।

আনন্দের প্রত্যয়কে বিশ্বেষণ ক'রে দেখলে আমাদের বেদনার কোন অনুভাতি থাকে না। একটি অনুভাতির সাথে প্রোপলন্ধ অনুভাতির তুলনা ক'রেই আমরা ব্রুতে পারি সেই অনুভাতি কি, আর জানতে পারি দাটির অর্থ ও তাংপর্য। এখন বাদ আমরা অনস্ত স্থভোগ করি তাহলেও আমাদের ব্যাথার ধারণাও থাকবে, নয়তো স্থভোগ করা হবে না। এই জন্যই বারা অনস্ত স্বর্গতে বিশ্বাস করেন তাঁরা নরকাশ্নির প্রতিও আস্থাবান হন। এব

৮৬ মরণের পারে

প্রস্তার্ন হিত সত্য এই যে, একটি অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্যটিকে উপভোগ করা যায় না, কেননা জগতের সকল জিনিসই আপেক্ষিক, একটি থাকলেই অপর্রটি থাকবে।

ম্বর্গ ও নরককে ম্প্রেলভাবে বর্ণনা করলে বলা ষায়, একটি কাঁচের প্রাচীর যেন স্বর্গ ও নরককে করেছে বিভক্ত। স্বর্গসূত্র ভোগ করার সময়ে পুণ্যবান আত্মারা অন্যকে ( কলুমিত আত্মাকে ) নরকের যশ্যণা ভোগ করতে দেখতে পায় এবং তাদের সাথে নিজেদের অবস্থার ত্রলনা ক'রে নিজেদের স্থেকে উপলম্ধি করতে পায়, আর তা না হলে কোন সুখভোগই তারা করতে পারতো না। অবিচ্ছিন্নভাবে সুখভোগ ক'রলে, সুখকে মোটেই সুখ ব'লে উপভোগ করা যায় না। এখন মনে করো তুমি সঙ্গীত ভালবাসো, কিন্তু আর-কিছু না করে র্যাদ দিনরাত কেবল গানই শুনতে থাকো তো সঙ্গীত আর তোমার কাছে আনন্দদায়ক ব'লে মনে হবে, না ছ'ঘণ্টা শোনার পরই ত্রমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। একই রং যদি সারাক্ষণ দেখ তো তার বর্ণত্ব পাবে লোপ। কাজেই অনস্ত ম্বর্গ ভোগেও তামি সূখ পাবে না। এই সকল অবস্থার মধ্যে কোথাও দেখা যাচ্ছে না যে সক্ষ্মোদেহসহ অক্ষয় স্বর্গজীবন অর্থে বোঝায় অমরতা কিংবা ত্রলনাবিহীন অবস্থায় স্বর্গস্থভোগই হ'ল অমর্ড। অমর্ডা অর্থে বারা ব্যক্তিগত অমরত্বকে ধরেন তাঁরা ব্যক্তিত্বের অর্থ ঠিকভাবে বোঝেন না। তাহলেই প্রশন আসে যে, ব্যক্তিত্বের সত্যকারের অর্থ কি ? 'ব্যক্তিত্ব' মাখোশ মান্ত—মনের এক পোশাকবিশেষ। আমরা দুটি ব্যক্তিছ, তিনটি ব্যক্তিছ বা বহু; ব্যক্তিছের কথা জানি। ইংলন্ডে একটি মেয়ের দর্শটি ব্যক্তিত্ব ছিল এবং প্রতিটি ছিল সংস্পন্ট। সে'জন্য ব্যক্তিত্বকে যেন আমরা চেতনার (চৈতনে।র) একটি অবস্থা বলে ভ্রন না করি। এটি রংগমঞ্চের একটি কৃত্রিম চরিত্রের মতো। ব্যক্তি আত্মা যখন জীবন-নাট্যের অভিনয়ে একটি বিশেষ অংশের ভূমিকায় বিশেষ চরিত্রের স্বান্ধি করে তখন সেই চরিত্র সাময়িকভাবে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের কাজ করে। যখন আবার দ্বতন্ত্র চিন্তার উদ্ভব হয় এবং দ্বতন্ত্র ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির উদয় হয় তখন অন্য একটি ব্যক্তিত্বের সূষ্টি হয় এবং আমরা আমাদের প্রোনো ব্যক্তিছকে বিষ্মাত হই। ব্যক্তিত্বকৈ অনুশীলন করলে দেখা যাবে তাও রোগ, মৃত্যু ও ক্ষয়ের অনুগামী। ব্যক্তিত্ব বলতেও তাই জগং বা স্বর্গের অপরিবর্তনীয় কোন অবস্থা নয়।

অনেকে অমরত্ব-অবস্থাকে এক আপেক্ষিক সন্তা বলে মনে করেন, আর তা

বিজ্ঞান ও অমরতা ৮৭

ব্যক্তিবিশেষের স্বভাবজাত নয়, পরন্ত ঈশ্বরের দান। তারপর প্রশ্ন ওঠে যে, সেটি কি ধরনের প্রকৃতির দান এবং কোন্ অবস্থায় তাকে পাওয়া যায় ? কে নির্ধারণ করবে যে, ভাল হ'তে কতো উচ্চমানের প্রয়োজন সূষ্টি হয় যাতে ঈশ্বরের সেই দানকে লাভ করতে পারা যায়। কেউ কেউ বলবেন, নির্দিষ্ট কোন কাজ, জীবনধারা বা আরাধনামূলক ক্রিয়া তার মান। তবুও যদি আমরা আরাধনা এবং ঐ সকল শারীরিক ও মানসিক কর্মকে বিন্দেল্যণ করি তো দেখতে পাবো যে, আমাদের সমস্তব্রিয়াকলাপ, কার্য ও তাদের প্রতিব্রিয়া, অর্থাৎ কার্য ও কারণনীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। প্রত্যেক কারণ তার সমান সমান কার্যের উৎপত্তি ঘটাবে । এখন কার্য যদি অনশু হয় তো কারণকেও হ'তে হবে অনস্ত । সসীম কারণ অসীম ফলের সূষ্টি করতে পারে না, তা দ্বভাব-ধর্মের বিরুদ্ধও। আমাদের সমস্ত কাজ হয় ভালো নয়তো মন্দ হবে । জীবণদশায় কত ভালো-মন্দ নিবিশৈষে সকল কার্য-কারণরীতি মহেতের জন্য বন্ধ হয়েছে ? সমুন্ত বিশ্বরক্ষান্ড তাহলে খন্ডবিখন্ড হয় পড়বে, কখনো একভাবে থাকবে না। যাঁরা বলেন, ঈশ্বর প্রাকৃতিক নীতি বা নিয়মেরও পরিবর্তন সাধন করতে পারেন, তাঁদের উত্তির কোন ভিত্তি নেই। এই ধরনের উত্তিকে আমরা কোনভাবেই গ্রহণ করতে পারি না। স্কুতরাং ঈশ্বর কাউকেই মুক্তহঙ্গেত দান করতে পারেন না। দেবতাত্তিবকেরা বলেন, সাধন ভজন দ্বারা সেই দান পাওয়া যায়। তাই এখন আমরা যদি সাধন-ভজনের ওপর নির্ভার করি তাহলে সেটিও হবে সীমাবদ্ধ কাজ, আর তার ফলও হবে সীমাবদ্ধ। আমাদের সংকর্মের ফলস্বরূপ অনস্ত ও শাশ্বত জীবনকে লাভ করা অসম্ভব । আমরা প্রকৃতির র্রাতিবিরুদ্ধ সে'রকম ফল কখনোই পাবো না । এই মতবাদকে ভারতীয় দার্শনিকরা কেউই স্বীকার করেন না। তাঁরা বিচিত্র স্বর্গে বিশ্বাসী। তাঁরা কর্মবাদ স্বারা প্রমাণ করতে চেণ্টা করেছেন যে, স্বর্গজীবনের মতো জার্গতিক জীবনও পরিবর্তানের অনুগামী। স্বতরাং অনস্ত জীবনও সাময়িক, কোর্নাদনই তা অনস্ত নয়। অনস্তকালের ত্রলনায় লক্ষ লক্ষ বছরও বিদ্যাতের মতো চকিতগামী বলেই মনে হয়। এজনা ভারতের সকল দার্শনিক বলেছেন, উচ্চতম স্বর্গ হতে বিশ্বপ্রকৃতির সকল স্তরের স্ব-কিছুই হ্যাস-বৃদ্ধি এই পরিবর্ত নের অনুগামী। সংকর্মের দ্বারা যাদের দ্বর্গস্থাণিত হয় তারা তাদের নির্ধারিত কালমাত্র

সংকর্মের দ্বারা যাদের স্বর্গপ্রাণিত হয় তারা তাদের নির্ধারিত কালমাত্র সেইখানে থাকে, সেইক্ষণ উত্তীর্ণ হলেই অন্যত্র গমন করে। তারা এই প্রিথবীতে

২। ভাগৰদুগীত। ৮।১৪

ফিরে আসতে পারে, অথবা বদি দ্বর্গে গিয়ে সহস্র বছর দ্বর্গসূখ ভোগ করে তাহলেও তার পরিসমাপ্তি ঘটবেই। আমরা যদি দ্বগাঁর ও অপার্থিব দেহ লাভ করি তাহলে তাও পরিবর্তনশীল হবে এবং তাতে আমাদের আরাম ও যন্ত্রণার সংবেদন থাকবে। দ্বর্গরাজ্যের পবিত্র দেহী দেবদতে প্রভাতিরাও সীমাবদ্ধ। তাঁদের মানস প্রত্যক্ষ-রূপ শক্তি থাকতে পারে, কিন্তু তাও সসীম। এই ধারণা আমরা বৈদিক মনীধীদের লেখা ছাডা আর কোন দর্শন বা ধর্মের মধ্যে দেখতে পাই না। তাঁরা অপর থেকে শনে কিছা মেনে নিতেন না. তাঁরা সহান,ভাতির অন্তরতম দেশে প্রবেশ করে তবে সব-কিছু গ্রহণ করতেন। সে যাই হোক, এখন এমন এক ঈশ্বর আছেন যিনি কোন যৌ**ন্তি**কভার ধার ধারেন না, যাকে ইন্দ্রিয় স্পর্ণ করতে পারে না, যিনি প্রকৃতির নিয়মকে মানেন না, ত,কে कथाना भेजा वाल शहर कहा याग्र ना । भी एपेंद्र आग्रस्त यीम जानकीवन शास्त তো আমাদের প্রত্যেকেরও তার ওপর জন্মগত অধিকার আছে, নয়তো তিনি তা পেতে পারেন না। তাছাড়া বিশ্বগত একটি নিয়ম আছে এবং আলোকরীতি প্রতিক্রিয়ারীতি, কার্য' ও কারণের রীতি সবই সমান। আমরা দেখতে পাঢ়ি যে, প্রতিপদে এই রীতিগালি কার্যকরী! বিজ্ঞানেরও অভিমত প্রকৃতির নিয়মকে আবিষ্কার করো, যদি খত্রীষ্টপ্রচারিত সত্যের সঙ্গে প্রকৃতির নিয়মকে স্কংবদ্ধ করতে না পারো তো কোন সতাকেই আবিষ্কার করতে পারবে না।

শ্বর্গে যাওয়ার বা পর্ণাদেহ লাভ করার অর্থ অমরত্ব লাভ নয়। অমরত্ব হ'ল অপরিবর্তন ও শাব্বত সন্তা। এই পরিবর্তনের জগতে অপরিবর্তনশীল কোনকিছ্র থাকা কি সম্ভবপর ? ঐ প্রশ্ন অনেক দিন আগেও বহু চিন্তাশীল মনকে করেছিল বিরত। বর্তমান যুগেও কাণ্ট, হাক্স্লি, আর্গেস্ট, হেক্ল প্রভৃতি মনীষীরা সকলেই চেণ্টা করেছেন অপরিবর্তনশীল সন্তাকে— যা নিরবিচ্ছিল্ল সত্য, তাকে আবিন্কার করতে। কিন্তু সত্যই তারা কি আবিন্কার করতে পেরেছেন ? যারা এই ধরনের চেণ্টা করেছেন তাদের দ'র্টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: এক শ্রেণীকে বলা চলে বাস্তববাদী। এ'রা দেহাতীত আত্মাকে অস্বীকার করেন, ঈশ্বর বা আত্মার অমরত্ব নিয়েও মাথা ঘামান নি, ঈশ্বর বা অমরতার চিন্তাকে তারা বলেন শক্তির অপব্যয়-মাত্র। অবশ্য তারা জড়পদার্থ ও শন্তির ভেতর দিয়েই সকল কিছুকে দেখতে চেণ্টা করেছেন। তারা বলেন, শন্তি ও তেজই অমর। কিন্তু আমরা কি বাস্তববাদীদের এই অভিমতে সন্তুণ্ট হতে পারি ? বাস্তববাদীরা কেবল বিংশ শতকেরই জীব নয়, বহু

প্রাচীনকালে — এমন কি বৈদিক যুগেও এমন বাস্তববাদী ছিলেন বাঁরা প্রত্যক্ষের বাইরে কোন সভাকে স্বীকার করভেন না। গুণাতীত আত্মা বা ঈশ্বর বলে কোন-কিছুকে তাঁরা মানভেন না, যেহেজু দেহ বাতীত আত্মার অস্তিত্ব তাঁরা দেখতে পেতেন না। ত

আধ্বনিক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ঐ শ্রেণীর লোক আছে. তাঁদের বিচারও আমাদের মনকে ত. পত করে না। এমন কি ভারা যদি বলে যে, আস্মা নেই তাহলেও আমাদের ভেতর থেকে যেন এক বাণী শোনা যায়: 'অনুসন্ধান করো, শ্রেণ্ঠতর বস্তার সন্ধান পাবে'। তত্ত্তান,সন্ধানের প্রতি পদ**ক্ষেপে**ই আমরা শুনতে পাই: এমন কিছু আছে যা চিরম্থারী, যার্আবনশ্বর। না হলে অমরত্বের প্রন্ন কোর্নাদনই উঠতো না। অমরত্বের প্রতি প্রবল আকর্ষণ আমাদের স্থির থাকতে দেয় না। নিজেকে মৃত কম্পনা করার চেণ্টা করো—কিছুতেই পারবে না। তামি চিন্তা করতে পারো যে, তোমার দেহ মৃতাক্থায় পড়ে আছে, কিন্তু ত্রমি পাশে দাঁড়িয়ে আছো, দেহটাকে, তবুও তখন অস্তিত্বহীন ভাবতে পারবে না কোনমতে, কাজেই তোমার অস্তিত্ব না থাকাও সম্ভব নয়। মৃত্যুর ধারণা কিংবা তোমার অস্তিমলোপের ধারণা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তুমি সেই অবস্থার কথা জানো, কাজেই ত্রমি তা হ'তে পারো না। যদি আমাদের সমুস্ত প্রকৃতির ভিতর দিয়ে অনস্তজীবনের প্রমাণ না পাওয়া বেতো তাহলে কি সেই ধারণা এ'সব ক'রে পন্নে হ'তে পারতো ? সেই ধারণা আমাদের মুজ্ঞার মুজ্জার মিশে আছে ও যতক্ষণ না তাকে পাচ্ছি ততক্ষণ আমাদের অনুসন্ধানের (मिय इत्व ना । यांत्रा कल्भना क्रत्नाह्मन स्व आच्या ७ एम्ड म्:इ-इ ब्याक्टन, অনস্তকাল ধ'রে তাঁরা অবশ্য ভাল করছেন। সমস্ত জিনিসের অণাগালি (শক্তিকণা) থাকবেই, কারণ তারা অবিনন্ধর, কিন্তু সক্ষ্মেশরীর নন্ধর। সক্ষ্মেতম ইথারযুক্ত আকারও কোষযুক্ত, তাই পার্থিব। আমাদের সন্তার তাহলে অমরক্যোতি কোথায় ? দেহ, মন, বান্ধি ও বোধির মধ্যে অনুসন্ধান ক'রে বৈদিক্য গের চিন্তাশীলরা জানিয়েছেন—আত্মাই অমর। আত্মা অতিস্ক্রেয় সত্তাশীল এক গ্রাহিকাশন্তিবিশেষ এবং তা আমাদের চেতনাসন্তার উৎস। সেই উৎসই অমর। তাই হ'ল অপরিবর্ত'নীয় শাশ্বত শ্বন্ধ আত্মা, যা জীবাত্মা হতে বাহ্যত পূথক, কিন্তু তন্তত এক ও তার অনুভাবক। এটি ঠিক আমিছ নয়, কিন্তু এটি সেই সত্তা যার সাহাব্যে আমিম্ববোধকে আমরা উপলব্ধি করি, আর

৩। এঁবের বলা হড 'চার্বাক। চার্বাকেরা বৃহস্পৃতির বভাবলখী।

সেজন্যই আমরা বলি ঃ 'আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি', 'আমি শ্নেছি' ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে—কি ক'রে এর অস্তিত্ব জানা যায় ? জানার জন্য কিন্তু বাইরে খ'লৈতে হয় না, কেননা আত্মা বা আত্মচৈতন্য সবার অন্তরেই অধিতিত। মিস্তিত্ব সন্বন্ধে কে সচেতন থাকে ? কেউই থাকে না। নিজেকে মিস্তিত্বের অংশবিশেষ ব'লে কেউ জানে না। জড়কে কে জানে ? চৈতনাের উৎস যদি জড়েরও উৎস হয় তাে জড়কে জানবে বে ? জড় নিজেকে জানে না। জড়বাদীরা দেহকেই বলতাে আত্মা, ইন্দ্রিয়প্রতা্রের বাইরে কোন-কিছুকে তাই মানতাে না। তবে আভিতর্গবাদী চাব্যিকদের মধ্যেও অস্তিত্বের কথা পাওয়া যায়।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রাতিভাসিক জগংকে তিনটি অবস্থার সংমিশ্রণ বলেছে। সেই তিনটি উপাদান হ'ল—জড়, শক্তি ও চৈতন।। এই তিনটিই বিশ্বপ্রক্তির প্রধান উপাদান। জগতের যেকোন দর্শন বা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করলে এই তিনটিকৈ পাওয়া যায়। জড ও শক্তি বা তেজ পরস্পর-আবচ্ছেদ্য। তারা একই পদার্থের দুটি দিক অবস্থামাত। তৃতীয়টি হ'ল চৈতন্য। বেশীর ভাগ বাস্তববাদী চৈতন্যকে জড় ও শক্তির কোঠা থেকে বাদ দিতে চায়। আবার অনেকে আদর্শবাদী মন ও চৈতন্য হ তে জড়কে রাখতে চেয়েছেন দরে। একজন খ**্রীণ্টান বৈজ্ঞানিক বলেন, জড়ের কোন অস্তিত্বই নেই.** সমস্তই মনের রাজ্য, সমস্তই চৈতন্য। কিন্তু তাঁদের প্রন্ন করা হোক যে, সত্যকারভাবে মনই বা কি, আর জড় বলতেই বা কি বোঝায় ? তাঁরা উত্তরে হয়তো বলবেন তাঁরা তা জানেন না। বাস্তবিক পক্ষে এই তিনটিই অবিচ্ছেদ্য, বিকারহীন এবং চিরন্তন । আবার প্রশ্ন উঠতে পারে যে. তে তীয় পদার্থের প্রকৃতি কি 🥍 জড়শক্তি যদি অবিনশ্বর হয় তো চৈতন্যের পরিণতি কি স্টেতন্য কি জড় ও শক্তি হ'তে উৎপত্ন ? বাস্তববাদীরা একথাই বলেছেন, কিন্তু তা কি একেবারেই অবান্তর नय ? जए-मन्दर्भ यथन किहा धार्या इय जथन त्राचे घट्टे ट्रेडिन्यावस्थाय । जावार শক্তিকে যথন ধারণায় আনা যাবে তখন সেটা হবে তার বাস্তব রূপ। কাজেই উভয়েই অবিচ্ছেদ্য ও বিকারর্রাহত। চৈতন্যের দুটি অক্থাই যখন ক্ষীয়মান তখন চৈতন্যের নিজন্ব প্রকৃতিটি কি ? তা কি ধ্বংসানগোমী। যে গাছের ফলের ক্ষয় নেই সেই গাছের কি ক্ষয় থাকতে পারে বলে মনে হয়? তেমনি ঐ দু'টিও চৈতন্যের পরিণতি । চৈতন্যের অবস্থাবিশেষের যদি ক্ষয় না থাকে তো চৈতন্যও ক্ষরহীন অবিনন্দরই হবে। চেতনাহীন হ'লে আমরা জডের অভিতদ জানতেও পারতাম না। একজন বৈজ্ঞানিককে অজ্ঞান ক'রে তারপর যদি তাকে প্রশ্ন

করা হয় যে, তার সেই-অবস্থায় জড়সম্বন্ধে চেতনা ছিল কি-না। কিন্তু সে সেই কথা কিছুতেই বলতে পারবে না, কেননা সে তখন ছিল চেতনাহীন—অচেতন। অনুবীক্ষণয়ন্তের সাহায্যে অণুকে দেখা যায় বিভিন্ন ভাগে। এখন আবার তা থেকে অণুকে ভাগ করা হয়েছে ইলেক্ট্রনে বা আইয়নে। তারা যদি অবিকৃত ও অবিনম্বর হয় তাহলে তাদের অন্য অবস্থাগ্লিও তাই হবে। তারপর তাদের যদি জ্ঞাতা কেউ থাকে তাে তা কে? জড়পদার্থ কান-কিছ, জানতে পারে না, স্তরাং তা জ্ঞাতা নয়। তবে কি শক্তি জ্ঞাতা ? তাও নয়। তাই আসলে জ্ঞাতা হলেন আত্মা—যিনি আমাদের আন্তরসত্তা, অত্যন্ত নিকটবতাঁ—আমাদের অন্তরতম।

মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আসতে পারে মনে ক্রোধ, উদয় হ'তে পারে অন্য রিপুর, অপর কোন ইচ্ছা বা কামনা জাগ্তে পারে, শরীরের চিন্ডা আস্তে পারে, নিজেকে দুট কিংবা ধর্ম পরায়ণ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত জানা বা জ্ঞান একই চৈতন্যের র্পভেদমাত্ত। ব্যক্তিমবোধের ভিত্তি চেতনাসত্তা বা চৈতন্য। সে'টি আসলে পটভ্মিকা—যার ওপর ভগবদ্হাতের র্পেরেখায় ফুটে ওঠে ব্যক্তিম্বের ছবি। এই ছবিকে বদলানো যায়, মোছা যায়, কিন্তু তার পটভ্মিকাটিকে মোছা যায় না। আমাদের চিন্ময় শাস্বত আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারি—ক্ষণিক স্বথের চেয়ে যার অন্ত্তির আনন্দ চিরস্থায়ী।

পর্বিথ-প্রস্তক সেই সত্যকে স্পর্শ করতে পারেনি। প্রামাণিক গ্রন্থ ও তাদের ভাষ্য-টীকা পড়ে এই পরমসত্যকে লাভ করা যায় না। আমাদের সেই অমরস্বভাব আত্মাকে চিস্তা, কিংবা পার্থিব কাজ বা সাধন-ভজনের সাহায্যেও উপলম্পি করা যায় না। তাকে জানতে হলে বিচারসহ অনুসন্ধান করতে হবে। চৈতন্যকে তার জড়-আবরণ হতে মুক্ত করো, নিজের প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করো দেখো তোমার মধ্যে কোন্ অংশ অপরিবর্তনশীল ও সাক্ষীস্বরূপ, দেখো দেহ, ইন্দ্রিয়ান্ত্তিত ও বোধির জ্ঞাভা কে, প্রভী কে? আমাকে উপলম্পি করো, হদরগ্রহায় ল্ব্জায়িত 'গহ্বরেন্ডং বরেণ্ডং' আত্মাকে খ'জে দেখো। রাজযোগের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ধ্যান ও বেদান্তের নিদিধ্যাসনের ভিতর দিয়ে নির্বিকল্প সমাধিতে প্রবেশ করলে দেখবে তুমি মুক্ত, তুমি মন হতে ভিন্ন, দেহ হতে ভিন্ন, সকল ইন্দ্রিয় হতে নির্মৃত্ত। যথাওঁই তুমি দেহাতীত, মনের অতীত এবং মরণেরও অতীত। আত্মার জ্ঞান হ'লে মৃত্যু তোমাকে স্পর্শ করতেও পারবে না, মৃত্যুতর তোমার লোপ পাবে চিরতরে—তখন তুমি জানবে 'অন্নি ভোমাকে দাহ

कदा भारत ना अन তোমाক সিম্ভ করতে भारत ना, वार् ा जामाक भाष्य করতে পারবে না, কোন অস্তাই তোমাকে বিদ্ধ ও থণ্ডিত করতে পারবে না, আসলে তুমি অমর অপরিবর্তনশীল, অনন্ত চিরন্তন'।<sup>8</sup> তোমার কি ভয় থাকতে পারে? মত্যাভয়ের লেশও থাকবে না। স্বার্থ পরতা ও অজ্ঞানভাই সমুহত ভয়ের কারণ। সমুহত অজ্ঞানতা বিন্দট হলে স্বর্গীয় দীগ্তির হবে প্রকাশ, শ্বয়ংপ্রকাশ চৈতনালোকের বা প্রদীণত জ্ঞানসূর্য মনের দিগন্তে বর্ষণ করবে তার কিরণসূখা, সেখানে তুমি দেখতে পাবে জ্যোতির্ময় আত্মাকে। শাশ্বত সত্য ও ঈশ্বরের দর্শন মিলবে সেই অমরলোকে, দেখবে ত মি সেখানে কি অমরত। উপলব্দিই হ'ল তাদের চরমলক্ষা। কিন্তু তাকে পাওয়া যাযে কেমন করে? নিজের সং-চিং-আনন্দময় স্বভাবকে উপলব্ধি ধ্বারাই তাঁকে জানা যাবে। 'काना भारतहे रूथग्रा'। निष्कुरक यथन कान र जमत्र व'ल ज्यनहे हर जमत्र। কিন্তু যখনই নিজেকে দেখবে সংকীর্ণ গান্ডির মধ্যে সীমায়িত ক'রে তখনই তোমার মৃত্যু অনিবার্য। আমাদের সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান এক শৃষ্কেচৈতন্যের বিভিন্ন বিকাশ, স:ভরাৎ সেই বিকাশ বা অবস্থাকে র:পান্তরিত করলেই ভর্মি হবে চিরন্ধীবি, কেননা তুমি নিল্পে আত্মন্বভাব ও পরিবর্তনের অতীত। যে-কোন প্রকার পরিবর্ড'নই হোক না কেন, তা ভোমাকে স্পর্ণা করতে পারবে না। পরিবর্তন আসলে মিথ্যা, অসত্য, কিন্তু তর্মি সত্য, শাশ্বত ও অমর।

ঈশ্বরকে যখন জানা যাবে তখন সব-কিছুই জানা যাবে। ঈশ্বরকে 'জানা' মানেই ঈশ্বরের অভিন্নসন্তায় নিজে পর্যবিসিত হওয়া—'রন্ধবিদ্ রুদ্ধোব ভবতি'। সাধক রন্ধজ্ঞান লাভ করলে রন্ধাই হয়ে যান—রন্ধন্দবর্গেই প্রাণ্ড হন। তবে ঈশ্বর যখন আমাদের মতো মরণশীলের জানার বস্তু হন তখন আবার তাঁর ঈশ্বরত্ব থাকে না। বিভু যদি আমরা ঈশ্বরকে জানতে চাই তো আমাদের

- ইননং ছিক্তি শল্পাণি নৈনং দৃহতি পাৰকঃ।

  ন চৈনং, ক্লেম্বত্যাপো ন শোষয়তি নাকতঃ।

  অফ্টোহ্রন্থাকোহয়মক্রেভাহশোগু এব চ।

  নিতাং সর্বগতঃ ছাপুরচলোহয়ং সনাভনঃ।

  —সীতা ২।২৩-২৪।
- ধ। এথানে মনে রাখতে হবে বে, মারার ক্র্বীয়র ইয়র (সঞ্চণ-এন্ধ) ও নারার জ্বতীত ইগর (নিশ্রণ-এন্ধ) গরগত এক হলেও পার্থিব গৃষ্টিতে তারা আলাহা। ইয়র বধন আমাহের ইল্রিক্সানের অধীন অর্থাৎ বিষয় হন তথন তিনি মারার এলাকার এনে পড়েন, ইয়রছের পার্যাতে আর অধিটিত থাকেন না। আননে ইয়রত তো সীনাবন্ধ মারার বভীর কথ্যে,

বিজ্ঞান ও অমরতা ৯৩

যথার্থ আত্মান্বর্পকে আগে জানতে হবে। সেই আত্মা অমর, অপাথিবি, অনন্ত এবং চিরদিন এক ও অন্বিতীয়। সে আত্মার জন্ম নেই, স্তরাং মৃত্যুও নেই। আরম্ভ নেই, স্তরাং শেষও নেই। সেই আত্মা সনাতন অবিনশ্বর, অনন্ত ও কুটেন্ছ বা চিরন্থির ও প্রশান্ত।

ষায়ার অধীখন হলেও মাহাসম্পর্ক থেকে একেবারে তিনি মৃক্ত নন। এককে জানা বা একের জ্ঞান হওর। মানে মারার অভীত এক বে আমাদের মারিক ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অধীন বা বিষয় হন তা নর, তবে এককে জানার অর্থই হ'ল মারার বা পাথিখ সকল সম্পর্কের গুদ্ধ-চৈতপ্তরুপে আমাদের প্রতিষ্ঠিত হওরা, দেশ-কাল নিমিন্তের বাইরে—মন ও বৃদ্ধির ওপারে গুদ্ধজ্ঞানের রাজ্যে উপনীত হওরা, তাই এককে জানা কর্বে গুদ্ধজ্ঞানবরূপ হওৱা।

## দশম অধ্যায়

## ॥ পরলোকভত্ব বা প্রেভভত্ত ॥

আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি যে, মৃত্যুর পর কি হয়—এই প্রশ আমাদের মনে সর্বদা জাগে। এই প্রন্ন আজ উঠেছে, আগেও উঠেছে এবং সর্বাদাই সকলের মনে তার উদয় হবে। এই একই প্রান্ন জেগ্রেছে ভিক্ষাকের মনে. জেগেছে সমাটের মনে। মনি, খবি, ধর্মাচারী, দার্শনিক, চিন্তাশীল সকল দেশের সকল লোকের মনে জেগেছে এই একই প্রশ্ন। আজ আমরা তার আলোচনা কর্মছ একটা মন নিয়ে, কাল আবার এই প্রশ্নই উঠবে অন্য মনে। বর্তমানের জন্য আমরা ভূলতে পারি এই প্রশ্ন, এই রন্তমাৎসের দেহের মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার প্রতিও মনোযোগ দিতে ম.হ.তের জন্য ভালেও যেতে পারি. কিন্ত একটা সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন আমরা হবো জাগ্রত, আমাদের মনে উদয় হবে সেই জিজ্ঞাসা। জীবন-সংগ্রামের মাঝে, দৈনন্দিন কর্ম-বাস্ততার চাপে, প্রতিদিন দঃখ-কণ্টের গ্লানি ও অবসাদে ভারাক্রান্ত হয়ে আমরা ভালে থাকতে পারি সেই প্রানকে, আমরা ভালে থাকাতে পারি মরণের পরেও আমাদের বাঁচতে হবে ও কি ঘট বে তার পরে, কিন্তু চোখের ওপর যখন দেখি কাউকে প্রথিবী ছেডে চলে যেতে. দেখি-যে ছিল পরমান্দ্রীয় যে ছিল অতি নিকটের জন ও অতীব প্রিয়জন, সেও চলে যায় অজানার দেশে দেহটাকে ফেলে দিয়ে, তখন আমরা একট থামি ও ভাবি, আর রহস্যময় পরলোক সম্বন্ধীয় প্রশ্নের হয় তখন সূত্রপাত। তখনই চিন্তা করি যে, কোথায় গেল সে ? কি হ'ল দেহের পরিণতি ? আত্মার অভাবে দেহ আরম্ভ করে পচ্তে, আর তখনই আমাদের মনে জাগে যে, কি এর মধ্যে ছিল—যা বাচিয়ে রেখেছিলো একে? কোথায়ই বা তা গেল? বারবার এই প্রন্নই জাগতে থাকে, ক্ষুত্র করে মনের শান্তিকে। স্ত্যিকারের মীমাংসা না হওয়া-পর্যান্ত সে নন্টশান্তিকে আর করা যায় না প্রনঃপ্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু সেই সমস্যার সমাধানের আগে আবিষ্কার করতে হবে আমাদের আন্তর-দ্বর্ভেদ্য প্রাচীরের মধ্য দিয়ে প্রবেশপর্থাটকে। সে প্রাচীরকে ভাঙ্গা প্রায় অসম্ভব। দ্বর্বল ব্যক্ষিশক্তিও পায় না সেই প্রবেশপথের সন্ধান। দ্বর্বল মনও তার সীমায়িত প্রয়াস নিয়ে সেই প্রাচীর হ'তে পারে না উত্তীর্ণ। কিন্তু সে প্রাচীরটি কি ? সেটি আর কিছুই নয়, সেটি আমাদের দ্রান্তবিশ্বাস যে, দেহই আত্মার প্রন্থা, স্থলে-জড়শরীরের কিয়ার একটি পরিণতি-বিশেষই আত্মা। প্রতিটি বিদেহী আত্মাই মরণের পরে কবরস্থান থেকে উত্থিত হবে ও নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তিবিশেষের মুক্তি হবে। সাধারণের এটাই বিশ্বাস, কিন্তু আবেদন জানায় না ঐ সমস্ত অন্ধবিশ্বাস আমাদের মনে, কেননা নির্বোধোচিত ধারণায় আত্থাবান হবার অবস্থা পার হয়ে এসেছি আমরা। আমরা এখন যথার্থ প্রমাণ পেতে চাই এবং বিষয়টি নিয়ে মনোবিজ্ঞান, দর্শন ও বিজ্ঞানসম্মতভাবেই আলোচনা করতে চাই। এবার দেখা যাক 'দেহ আত্মার উৎপাদক' এই তথ্য কতদরে সত্য।

আত্মার সত্তা প্রমাণ করতে চেন্টা করেছে তিনটি দূণ্টিভঙ্গী বা অভিমত: (১) উৎপাদন বা অভিব্যক্তি<sup>১</sup>. (২) সংযোগ<sup>২</sup> ও (৩) সণ্ডারবাদ। নিরুদ্বরবাদী,8 অক্তেয়বাদী $^a$ . বাস্তববাদী এবং ক্রমবিকাশবাদী চিন্তাশীলদের কাছ থেকে পাওয়া যায় সূচি বা উৎপাদন ও বিকাশবাদের ব্যাখ্যা। তাঁদের বিশ্বাস যে. দেহ আত্মার প্রত্মা, কিন্তু এই যে আত্মা তাঁকে তাঁরা বুন্ধির সমৃতি বা চিন্তার সমাণ্ট যাই বলান না কেন, সেটি দেহ হতে কেমন করে সূণ্টি হতে পারে? তার কোন সদত্রের তাঁরা দিতে পারেন না। বাস্তববাদীবা বলবে যে দেহ হতেই দেহের উৎপত্তি, অর্থাৎ মাতাপিতার শরীর থেকেই সম্ভানের শরীর গঠিত হয়। কিন্ত কি সেই শক্তি—যে শক্তি দেহের অণুগৃহলিকে ও জড় উপাদানগালি সংহত বা সংঘবন্ধ ক'রে রাখে, তাদের সংগ্রাথত করে গড়ে তোলে আমাদের দেহের বিশেষ রুপটি, অথচ আমাদের থেকে তা ভিন্ন ? কে সেই পার্থক্যকে স্মন্টি করলো? এই সব প্রন্দের কোর্নটিরই তাঁরা উত্তর দেন না। তাঁরা বলেন–এটি আমাদের অজানা এক রহস্য, আর মাতাপিতার দেহ হ'তে সম্ভানের দেহের স্থিট এ'কথাই সত্য কিন্তু মাতাপিতার দেহের উৎপত্তি আবার হল কোথা থেকে? তাঁরা বলবেন তাঁদের মাতাপিতা হতে। কিন্ত अधिरे कि रन जात यथायथ छेखत? स्माइटेर नम्न । वत्र अ' मत्वत्र वार्षा করার চেণ্টা করতে গিয়ে তাঁরা আরো কতকগ/লি জটিল সংবন্ধ জড়পদাথে'র উদাহরণ দেন যেগঃলির সংবন্ধতার কারণ যে শক্তি তার কোন বিবরণ তাঁরা দিতে পাবেন না।

<sup>&</sup>gt;। প্রোডক্শন-থিওরি। ২। কখিনেশন-থিওরি। ৩। ট্রান্সমিশন-থিওরি। ৪। এথিষ্ট ং। এয়াগনষ্টিক।

তারা তাদের স্বপক্ষে একটি সিম্খান্ত স্থির ক'রে নিয়েছেন, কিন্তু সেই সিম্খান্ত তাদের নিয়ে যাচ্ছে ভ্রান্তি বা ভ্রমের মধ্যে। দেহ হতে দেহের উংপত্তি— দেহের বিকাশের পক্ষে এইটিই কিন্তু সত্য কারণ নয়। এটি যেন কার্য থেকে কারণকে ব্যাখ্যা করার প্রচেন্টা—যেমন ঘোড়ার সামনে গাড়ী জ.ডে দেওরা অর্থাৎ সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাখ্যা। এই সিন্ধান্ত আমরা গ্রহণ করতে পারি না। আমরা দেখছি যে, একই সময়ে মনস্তাত্ত্রিক, চিকিৎসক ও রোগতাত্তিকদের মধ্যেও পাওয়া যায় এই বিশ্বাস যে, দেহ হতে আত্মার সূতি হয়েছে এবং আত্মা হ'ল চিন্তা, বুন্ধি ও চেতনার সমন্তি, অর্থাৎ এক কথায় যাকে তাঁরা 'আত্মা' বলেছেন আমরা তাকেই বলি 'মন'। কয়েকজন আবার এতদরে পর্যস্ত অগ্রসর হয়েছেন যাঁরা মস্তিধ্কের স্থানবিশেষকে নির্দিষ্ট করেছেন মনের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার স্ভি-উৎসর্পে। ধরা যাক্ যে, যখন আমরা কোন জিনিস আমাদের সামনে দেখি তখন আমাদের মস্তিন্কের অংশবিশেষে জাগে তার সংবেদন। যখন কোন শব্দ শ্রনি তখন কম্পনের হয় সূচিট আমাদের উৎপাদন বা অভিব্যান্তবাদে যারা বিশ্বাসী তারা বলেন. শ্রবণমন্ডলে। মন মহিতক্ষের সন্ধ্রিয়ভার সমহথানীয় । স্নায়্তন্ত্রের অবস্থা থেকে তাঁরা প্রমাণ করতে চান যে, যতক্ষণ মাস্তিম্ক থাকে সক্রিয় ততক্ষণই মনের সত্তা থাকে. মস্তিত্বের ক্রিয়া বন্ধ হলেই মনের মৃত্যু। মস্তিত্বের কার্য-নিরপেক্ষ হয়ে মন কথনোই থাকতে পারে না। তাঁদের অভিমত হ'ল—আমাদের স্নায় তুপের মাধ্যমে আসে যত-কিছ্র সংস্কার আর গৃহীত হয় মাণ্ডন্কের মধ্যে, তারা র্পান্তরিত হয় ধারণায়, চিন্তায়, আবেগে, অন্ভ্তিতে, সংবেদনে ও পরে প্রকাশিত হয় মুখের বা বাক্যের অভিব্যান্ততে - খাদ্যবস্তা, যেমন পাকস্থালতে যাওয়া-মান্ত হয় রূপান্তরিত এবং পাকস্থালর সক্রিয়তায় পরিপাকক্রিয়ার সাথে সাথে নানা অকথার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে, যেমন লিভার ( বক্ংযল্টি ) রস সিণ্ডন কবে খাদ্য-পরিপাকের সহায়তা করতে এবং মাস্তিক দান করে তার চিন্তা, বৃণ্যি ও চৈতন্য সকল-কিছ্ সংস্কারের গ্রহণ করার সময়ে। যুদ্ধি। তাঁদের মতে, শরীরের উপাদানের এই হ'ল ত'দের সক্ষ্মাসংস্কারও জড়বস্ত্রবিশেষ ; স্নায়্তন্তের ভিতর দিয়ে মস্তিকের আধারে তারা স্ত্পীকৃত হয় ও সাথে সাথে পরিণত হতে থাকে বৃদ্ধি ও মেধাশহিতে।

কিন্তু মান্তিক্ককে বলার্থভাবে পরীক্ষা করলে দেখতে পাই বে, মানুষ বে'চে



চশমা-পরিহিত বিদেহী-আত্মা ও মিডিয়াম





মিডিয়ামের সাহায্যে বিদেহী-আত্মার আবির্ভাব।



এক্টোপ্লাজেমের সহায়তায় বিদেশী-আত্মার মুখের অভিব্যক্তি

বিদেহী-আত্মা ও এক্টোপ্লাজম্



বিদেহী-আত্মা কর্তৃক অঙ্কিত যীশুগ্রীষ্টের ছবি

14



অধ্যাপক-ক্রুক্স দেখাচ্ছেন বিদেহী-আত্মা ও মিডিয়াম পরস্পর পৃথক ( এস. ড্রিজিন-অঙ্কিত )



বিদেহী-আত্মা ও মিডিয়ামের আলোকচিত্র



এক্টোপ্লাজেমের সাহায্য নিয়ে বিদেহী-আত্মার প্রকাশ।

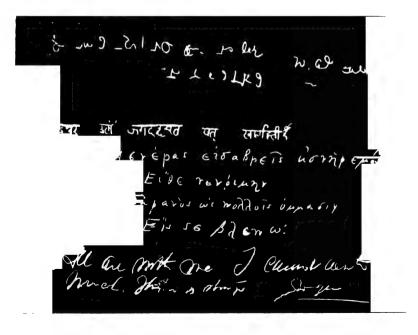

বিদেহী-আত্মা স্বামী যোগানন্দজীর আত্মার হস্তরেখা (শ্লেটে)।

থাকে ও নিজের কাজ করে যেতে পারে তার মাস্তব্দের অর্ধেক অংশ নন্ট হ য়ে গেলেও। এ'রকম ঘটনার নানা নজিরই পাওয়া যায়। নিউ ইয়ের্কে ডাঃ টমসন নামে একজন শল্য-চিকিৎসক ছিলেন তিনি রুজভেন্ট হাসপাতালের একজন সচীবও বটে। তিনি একটি বইও লিখেছেন, তাতে শব-ব্যবছেদের পর সংগৃহীত বহু প্রমাণপঞ্জী ও তাদের সংখ্যানিণ রের উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেনঃ একটি লোকের মাস্তব্দেকর অর্ধাংশ সম্পর্ণে নন্ট হয়ে গেলেও সে জানতে পারে না কখন তা নন্ট হ'য়ে গেছে। তাছাডা মাস্তব্দের অর্ধেক অংশ নন্ট হলেও তার জীবনের কোন ধারাতেই কোন পরিবর্তন দেখা দেয়নি, বরং তার চিন্তা, তার সকল কাজই ছিল সমান অব্যাহত। সে তার মাস্তব্দেকর অর্ধাংশকে কাজে লাগায়, আর সেটিই ছিল খবুব ভালো অবস্হায়, সেই অর্ধাংশের সাহায়েই সে প্রেরাপর্যার মাস্তব্দেকর কাজ চালিয়ে

যারা ভানহাতকে বেশী ব্যবহার করে তাদের বাক্মণ্ডল গঠিত হয় মহিতকের বামদিকে। আধুনিক বিজ্ঞানীদের দ্বারা এই একটি বড় সত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছে। হসত-চালনার ওপরই বাক্মণ্ডল সর্বতোভাবে নির্ভর করে। আবার যারা বামহাত বেশী ব্যবহার করে তাদের বাক্মণ্ডল গঠিত হয় মহিতকের ভানদিকে, ভানহাত ব্যবহার করলে তা হবে বামদিকে তা আগেই বলেছি।

মান্তিৎকের অর্ধেকটা যদি কারো নন্ট হয় বা পড়ে যায়, যদি ডানহাত চালনকারীর বামদিকটা পড়ে ( অবশ হয়ে ) যায় তাহলে সে সম্পূর্ণে বাক্শন্তি-হীন ও একেবারে বোবা হয়। কিন্তু যদি সেই বামহাতটি আবার ব্যবহার করতে থাকে, অর্থাৎ বামহাতের চালনা করে তাহলে কয়েকদিনে বা কয়েক সম্তাহে সে তার মাহ্তিকের ডানাদিকে বাক্মম্ভলের স্থিত করতে সক্ষম হয়। সে যথাযথভাবে তার কথাবার্তা চালাতেও পারে। এ প্রকার ঘটনা বহুতাবে পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত সত্য।

এখন এগ্রেল থেকে কি প্রমাণ হয় ? প্রমাণ হয় যে, মন মণ্ডিজ্ক হ'তে ভিল্ল কোন বস্ত্র, মন্তিজ্ক একটি বন্দ্রবিশেষ—যাকে ব্যবহার্য ক'রে তোলে বা কাজে লাগায় আত্মা, মন কিংবা অন্য-কিছ্র বস্ত্র যাই বল না কেন। তাকে আম্রা ব্যক্তিত্বও (পারসোনালিটি) বলতে পারি। 'ব্যক্তিত্ব' মণ্ডিজ্করা হ'তে উৎপল্ল নয়, বরং ব্যক্তিত্ব একটি সন্তাবিশেষ—যা বাইরে থেকে ঐ মণ্ডিজ্কয়ন্দ্রটিকে

ব্যবহার করে । মাঁস্তত্ককে আমরা পিয়ানো-বাদ্যযদ্বের সাথে ত্লনা করতে পারি । পিয়ানো সংগীতকে রূপায়িত করে—যে সংগীত থাকে সংগীতশিল্পীর মনে, পিয়ানোয় কখনো কোন সংগীত থাকে না । সংগীতশিল্পীর সচেতন মনে সংগীতের স্থিট হয়, বাইরে থেকে পিয়ানোর ঘাটে ঘাটে হাত চালিয়ে শিল্পী সেই সংগীতকে মৃত ক'রে তোলে । আমাদের যাবতীয় কর্মের মধ্যে এবং আমাদের দেহ ও মনের স্কুসংমিশ্রিত কিয়ার রয়েছে সংগীত, তাই সংগীতের সূর বা স্রেরর উৎস অন্তান হিত থাকে মনে ।

আছাই মহিতত্বের বাইরে থেকে চালনা করছে তার হনায়কেন্দ্রের কোষ-গ্রনিকে। মহিতত্বে যেন একটি অদৃশ্য শন্তি ও সন্তার প্রভাবে আচ্ছর হয়ে আছে সেই শন্তি সন্তাই তাকে পরিচালিত ক'রে স্থিট করছে স্রসংগতি তথা সংগীত। যদি তার মধ্যে স্রসংগতি (হার্মনি) না থাকে তো আমাদের মধ্যে ফ্টে ওঠে বৈষম্য (ডিস্কড')। কাজেই উৎপাদননীতি বা অভিব্যক্তিবাদ সম্পূর্ণ অবাস্তর বলেই আজ প্রতীয়মান হতে চলেছে। বিজ্ঞানী ও চিস্তাশীল যাঁরা—যাঁরা জগতের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষায় উদ্ভাবিত বিবরণগ্রলি অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা কেউই বিশ্বাস কর্মবেন না যে, দিভার বা যক্ত যেমন পিত্তরস নিঃসরণ করে হজমের জন্যা, তেমনি মহিত্তক চৈতন্য-পদাথে রও স্থিট করে। এই মতবাদ সম্পূর্ণ অযোজিক ও প্রকৃতিবির্দ্ধ।

সংযোগবাদে (কন্বিনেশন থিওরি) বলা হয়েছে, স্নায়বীয় স্লোতই চেতনাস্রোত উৎপন্ন করে। উভয় স্লোতের মধ্যে আছে একটি সংযোগ ও তারা সমবেজভাবে প্রবাহিত হছে। স্কলে ও কলেজে যে মনস্তত্তের বই পড়ানো হয় সেগালির কোন-কোনটিতে বলা হয়েছে—টেতন্য উৎপন্ন হয়েছে ইন্দ্রিয় থেকে, চৈতন্য ইন্দ্রিয়ানাভাতিরই একটি জটিল প্রবাহবিশেষ, আর এই প্রবাহ স্নায়্তত্বের মধ্যে দিয়ে—গ্যাংলিয়ার ও সাম্বানার মধ্য দিয়ে যখন বয়ে যায় তখন সাম্বানার আচ্ছাদনে বা আবারণস্তরে তা হয় প্রতিহত, ফলে তা থেকে উৎপন্ন হয় একপ্রকার গাড়পদার্থা। এই পদার্থটি হ'ল তাপবাহ এবং এটিকেই বলা হয় চৈতন্য। কিন্তু এ'ধারণা সম্পাণি ল্লান্ড, কেননা জড়পদার্থ থেকে কখনও তেজেময় চৈতনার স্থিত হ'তে পারে না।

এর চেয়ে ভালো ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া ষায় সণ্ডারুগবাদে। এতে বলা হয়েছে, আত্মা বা মন মস্তিত্বের বহিভূতি পদার্থ, মস্তিত্বজ্ঞাত নয়। তা হ'ল আত্মচৈতন্যয়ূপ এক সন্তা—ষা বাইরে থেকে চালনা করে

মাস্তব্দকে,—বেমন বাদক বাইরে থেকে চাবির ওপর হাত চালিয়ে পিয়ানোতে স্থি করে সংগীতের। এই সত্য প্রেততাত্তিক, ধর্মবাদী, অধ্যাত্মবাদী ও দার্শনিক সকলেই জানেন। তাঁরা আত্মার প্রকৃত রূপ ও দেহের সংগে তার সম্পর্ক কি তা জানেন। যাঁরা এই সঞ্চারণবাদে বিশ্বাস করেন না তাঁরা মোটেই ব্যাখ্যা করতে পারেন না যে, কেমন ক'রে এইসব প্রেততাত্ত্বিক ঘটনা আমেরিকা, য়ারোপ ও অন্যান্য দেশের 'সাইকিক্যাল বিসার্চ সোসাইটি'-তে (প্রেততত্ত্বান,শীলন-সমিতিতে) লিপিবদ্ধ থাকে। উদাহরণস্বপূপে ধরা যাক—তামি বিশ্লামের উদ্দেশ্যে একটি নির্জান ঘণে দোলন-চেয়ারে বসে স্মাছ, তোমার মন ৬.বে আছে ব্যবসা-সংক্রাপ্ত জাটল বিষয়ে ত মি ভেবে উঠতে পারছ না কিভাবে সেই সমস্যার সমাধান হবে। মনে করো—ঘরে এমন কেউ নেই যে, তোমাকে বিরম্ভ করতে পাবে বা কোনোভাবে ভোমার চিন্তার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। তোনার দরজা বধা। সময় হঠাৎ তোমার আর একটি কায়াকে দেখতে পেলে– তোমার দেহ হতেই যেন সে রূপ নিল, লেখার চৌবলে গিয়ে পেশ্সিল ও এক ট্রকরো কাগজ নিয়ে তোমার সমস্যার সমাধান লিখতে লাগল। তোমার যেন দ্বণনাবস্থা চলছিল, হঠাং তামি জেগে উঠলে এবং টেবিলের কাছে গিয়ে তোমার উত্তরটি পেলে। তুমি ভোমার দ্বিতীয় রূপটিকৈ ( ডবল ) মনে করতে পারবে, কিন্তু সেটা কি তা ব্*ঝতে* পারবে না কিছ্তেই। এ'রক্ম ব**হু** ঘটনা ঘটেছে। এখন এর কি ব্যাখ্যা তামি করবে ? কে সেই কাজ করছে ? অ ন। কোন লোক কি তোমার মতো বায়বীয় রূপ নিয়ে বাইরে থেকে এসেছিল ? এখন যদি বৃদ্ধি বা বৃদ্ধিমান (চৈতনাময়) এক সত্তাকে স্বীকার করা যায়-–দেহের বাইরেও যার অগ্তিত্ব থাকতে পারে তাহলেও সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া **ধায়। কিন্তু এই ঘটনা স**ঞ্চারণবাদ ছাড়া আর কিছরে ন্বারাই ব্যাখ্যা করা যায় না। এর থেকেই জানা যায় যে, দ্বিতীয়টি হ'ল ব্যক্তিবিশেষের সূক্ষ্ম বায়বীয় আত্মা (এ্যাণ্ট্রাল সেলফ্)। এই সূক্ষ্ম আত্মা জড়দেহ হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়ও থাক্তে পারে। এই স্ক্ল্যু আত্মা দেহ হতে বহিস্কৃত হয়ে বায় বায়বীয় রূপে নিয়ে এমন অনেক কাজ করতে পারে যা আমাদের জাগ্রত আত্মার পক্ষে করা সম্ভবপর নয়। আত্মাকে অনেক সময় মৃত্যুপথযাত্তীর আত্মীয়-বন্ধরো প্রত্যক্ষ করতে সক্ষ ম श्न ना।

অনেক সময় দেখা যায়, ছেলেমেয়েদের যতা নেবার কেট না থাকার ফলে তাদের প্রতি মরণের কালে মানুষদের অতিপ্রবল এক আকর্ষণ থাকে। সন্তানদের সাহায্য করার অত্যগ্র বাসনার ন্বারা প্ররোচিত হয়ে তারা ঐ ন্বিতীয় আকার ( ডবল ) ধারণ ক'রে দুরেবতাঁ আত্মীয়-স্বজনকে সচেতন করে। অনেক সময় ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুর পরও এই রকম ঘটনা ঘটে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এটা ঘটে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, অর্থাৎ যথ আত্মা দেহ হতে নিজ্ঞান্ত হয় সেই সময়ের বা তার মাহাত মাত আগে। উভয় ঘটনারই বহা প্রমাণপঞ্জী আছে। যদি সন্তারণবাদকে অস্বীকার করা হব তাহলে এদের কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। আত্মা যদি মস্তিন্কের ক্রিয়াব উৎপাদনই হয় তো সব-কিছ্ই শেষ হয়ে যাবার কখা, কিন্তু তাতো হচ্ছে না। এর থেকে প্রমাণ করা যায়; ব্যক্তিত্ব, আত্মা বা চেতনসত্তা যাই বলা হোক না কেন, এ'ধরনের এমন একটি সন্তার অহ্তিজ আছে—জডদেহকে পেছনে ফেলে রেখে যা জীবনের পথে এগিয়ে চলে। বেদান্ত এই মতবাদকে মেনেছে। বেদান্ত বলে, জগতেব অর্ধাংশ মাত্র জড়--্যা হোল 'বিষয়', আর জগতের অপর অর্ধাংশ-্যাকে वला याग्न 'विषया'। कान जर्शां जे जे जर्म जर्मिक मार्च कत्रा भारत ना তারা শুধু অবস্থান করছে সমসাময়িকরূপে। তারা প্রারম্ভের থেকেই সমকালীন। এই হ'ল 'মন' ও 'বস্ত্ত'। বস্তু প্রত্যক্ষের বিষয়, মন প্রত্যক্ষকারী। এই বিষয়ীবোধ মন থাকলে প্রত্যক্ষকারীর পক্ষে কিছুই প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর নয়। কোন বস্তুর জ্ঞান আর কিছুই নয়, তা আমাদের মনের অবস্থা মাত্র ও তা চেতনার একটি স্তর্ববশেষ । বস্তুচেতনা তাই বস্ত্ত-সম্পর্কিত যে কোন সংজ্ঞা,— যে-কান অভিজ্ঞতা বা কোন সংবেদনের চেয়ে মনের ম্থান আগে, আর চৈতন্যের বা শক্ষেচেতন্যের ম্থান তারও উধের্ব। অচৈতন্য অবংথায় কিছুই প্রত্যক্ষ করা যায় না। অতএব দেখা যাচ্ছে-প্রত্যেক সংবেদন অলপবিস্তর বিষয়ীভূত। আমরা যাকে বস্তর জ্ঞান বা ক্তগত জ্ঞান বলি তা আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়জ্ঞান মাত্র। আমাদের মনের সম্বন্ধেই সচেতন, মনের বাইরে কোথাও কথনো যেতে ত্মি চেয়ার বা টেবিলের নিকট গেলেও তারপর অনুভব করতে পার যে, চেয়ার বা টেবিল তোমার মনের ওপর কি ক্রিয়া করে ও কি সংবেদন লাগায়।

ঐ সংবেদন আমাদের নিক্তেদের মনের জানার একটি অবস্থাবিশেষ বলে আমরা

টেবিল বা চেরারের মতো জড়পদার্থকেও জানি, আর তা খদি না হতো তবে আমরা তাদের জানতে পারতাম না। এখন এটা বৈজ্ঞানিক সত্য ষে, গতি ( किয়া ) থেকে একমার গতিই ( কিয়া ) স্থি হবে, তাছাড়া আর কিছ্ই হবে না। কিন্তু এটা ঠিক যে, আমাদের জ্ঞান বা ব্লি ঠিক গতি নয়। সত্যই কি আমরা তাদের গতি ব'লে প্রমাণ করতে পারি? না. কোনদিনই পারিনি, কেননা তারা এমন-কিছ্ম জিনিস যা অন্তত গতি নয়। বরং একে গতির বোদ্ধা ও জ্ঞাতা বলা যায়। তাহলেই কথা হ'ল যে, যে গতি নিজেই তার পরস্থাকে জানে না তা কেমন ক'রে অপর কোন কিছ্ম স্থিট করতে পারে। জড়বাদের বিরুদ্ধে এটাই একটা বড় প্রমাণ। স্কুতরাং যদি বলি যে, আত্মা মাণ্ডিকের কিয়ার ফলবিশেষ, যা ব্রাহ্বসন্তা মাণ্ডিকারর পরিণতি তবে তা সক্ষাবনার অবতারণা ছাড়া আর কি হবে ?

এখন মনের প্রাধান্য দিয়ে যখন তুমি হয়তো মণ্ডিন্ফে অস্থ্যোপচার করলে এবং দেখলে সত্তাবান কিংবা আত্মার মতো সচেতন ব'লে কোন জিনিসেরই সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন তুমি নিশ্চয়ই 'আত্মা'-র আহিজত্ব ধ্বীকার করবে না, বলবে আত্মা বলে কোন জিনিসই নেই, আর এটি বলা মানেই তামি আর একটা মন বা আত্মার অণ্ডিংকে মেনে নিলে; কেননা তামি যা জানছো মনের বা আত্মার সত্তা নেই'—তাও জানছো মন দিয়ে এবং সেই মন নিশ্চরই আর একটা ভিন্ন জিনিস : অর্থাং সেই মন মা্ণ্ডুল্ককে যে অস্ত্রোপচার করছে তার মন। সতেরাং প্রত্যেকটি দুখ্যান্তেই দেখা যায় যে. যে-কোন কল্পনাই আমরা করি না কেন, কল্পনার কর্তা হিসাবে মনের প্রাধান্যকে আমা**দের** স্বীকার করতেই হয়। যাদ বলো যে, মনের বা আত্মার कान जिल्ह तरे, जार मिर्ग इस कमन- यमन वर्गन यान वर्णा स তোমার জিহ্বা নেই। আমি কথা কইছি জিহ্বা ব্যবহার ক'রে, অথচ যদি বলো যে জিহ্বা নেই, তাহলে সেটাতে অজ্ঞতার পরিচয়ই দেওয়া হবে। ঠিক তেমনি যদি তুমি চৈতনাময় পদার্থ রূপে ভোমার আত্মসত্তা অস্বীকার করো তবে সেটা অত্যস্ত অসম্ভব ও হাস্যজনক এক র্রাসকভাই হয়ে উঠবে. কেননা আত্মার অগ্নিতম্ব অপ্বীকার করছো তর্মাম তোমার আত্মসচেতন আত্মাকে অধিষ্ঠান ক'রে, বা আত্মাকে অবলম্বন 'ক'রে। এখন যদি আমরা অনুধাবন করি ষে, আত্মা স্বয়ৎসচেতন বস্তা হিসাবে সমণ্ড বাণ্ডব অবস্হা ও পরিবেশেরও ওপরে, অর্থাৎ তিনি এদের নিয়ন্তা এবং কোন গতির পরিণতি (ফল)

**५०३** भतरन्त्र शास्त्र

নন, তাহলে প্রশ্ন হ'তে পারে, তাহলে ঐ আত্মা তাঁর নিজের কোন সত্তা ও স্বাতন্তা রেখে চলেন কিনা ? এখানেই 'সত্তাস্বাতন্তা' ও 'ব্যতিত্ব'—এদ্বিটির ভেতর সামান্য পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক এ'দ্বিটকৈ পরস্পরের সংগ্রে মিশিয়ে ফেলেন।

কতক লোক ভাবে যে, যে ব্যত্তিছ বা ব্যক্তিসত্তা থাকে সেটাই সত্তাস্বাতন্ত্রা, কিংবা সত্তাস্বাতন্ত্রাই ব্যক্তিত্ব। কিন্তু যদি আমরা এ'দুটি শব্দের সূডি কেমন করে হল তা জানি ও সংগে সংগে তাদের আসল অর্থাটা মনে রেখে দিই তাহলে আর কখনও গোলমাল হবার ভয় থাকে ना। 'वाक्तिप'-- अत देश्ताक्षी मन्म 'भातरमानानिष्ठे'-- मृष्ठि दक्का नार्षिन 'পায়সোনা' শব্দ থেকে এবং তার অর্থ 'মুখেস'। সূতরাং ব্যক্তির বা 'পারসোনালিটি' নির্দিষ্ট সেই জ্ঞান বা চৈতন্য যার জভশরীরের সংগে রয়েছে সম্পর্ক । এখন ধরো তর্মি মিষ্টার, মিসেস বা মিস ( মাননীয় বা মাননীয়া ) কোন একজন লোক, আর এটাই তোমার ব্যক্তিম বা আত্মসতা। ত্মি একজন কর্মক্ষম লোক, ত্মি কর্মজীবি মানুষ, তোমার ক্ষুধা-ত্রুষা কেন-সকল বুকুম শারীবিক বন্ধনই আছে, সেটাই আসলে 'মুখেসে' (মাস্ক)— যেটা বর্তমানে কোন লোক প'রে আছে। কিন্ত সন্তাম্বাতন্যা দেহাতিরিক্ত একটি জিনিস এবং তা অবিভাজ্য কিনা তাকে ভাগ করা যায় না। কাজেই থাকে ভাগ করা যায় না, তাকে কাটা বা কোন রকমে বিকৃত করাও যায় না : একে 'আমি' বা 'অহং'-ভাবনার সংগে ত্রলনা করা যায়। একে ভাগ করা যায় না এমন একটি প্রবাহ বলা যায়। আসলে সত্তাম্বাতন্তা ভাষণ্ড একটি 'অহং'-জ্ঞানের ধারা। উদাহরণ যেমন, আমি একটি স্কুলের ছাত্র ছিলাম, আমি আমার স্কুলের সাথীদের সংগে খেলা করতাম, সমস্তই জ্ঞান, স্মৃতি বা অনুভূতির ক্লেৱে, কিন্তু আমার সেই এক 'আমি'-ই রয়েছে। এখন হয়তো 'আমি' এখানে দাঁড়িয়ে আছি. এটাও আসলে একটি 'আমি'-র সংগে আর একটি 'আমি'-র সমীকরণ, অর্থাৎ 'আমি' এখানে অধিষ্টান কিন্তু সন্তাস্বাতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য ও একটি অবিভাজ্য। এটি আমাদের আত্মার বা চৈতন্যের উপাদান মাত্র, এর সংগে ব্যক্তিম্বের কোন সম্বন্ধ নেই। আমাদের ব্যক্তিত্ব এখানে থাক্তে পারে, ভার পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু 'আমি' এই চেতনারপে যে সত্তাম্বাতন্ত্র্য তার কোনদিন পরিবর্তন হয় না, কেননা আমরা যেখানেই যাই না কেন-আমাদের 'আমি'-চেডনা সর্বাদাই প্রকাশ

পাবে। আমরা যেন একটি শক্তির সম্মাণ্ট এবং সেই শক্তি স্মাণ্ট আত্মচতনা ছাড়া অন্য-কিছ; নয় এবং যখন আমাদের দেহ নণ্ট হবে তখন আত্মচৈতন্য আমাদের সংগেই থেকে যাবে, তার কোর্নাদনই নাশ হবে না। আমার স্থলে স্ক্রের বা কারণ যে-কোন রকম শরীরই গ্রহণ করিনা কেন, 'আমি'-জ্ঞান আমাদের সংগে সদা সর্বদাই থাকে। আমরা যখন স্বংন দেখি তখনও থাকে ঐ 'আমি'-র চেতনা আমাদের ভিতরে। যখন গভীর নিদ্রা যাই তখনও থাকে চেতনা, নইলে আমরা যে সংখে ঘুমাজিলাম বা স্বণন দেখছিলাম তার স্মৃতি আমাদের থাকতো না। ২ এই 'আমি'-জ্ঞান বা আমি-চেতনাকে আমরা কোর্নাদনই হারাতে পার্রান। এটির প্রেক সত্তা থাকেই-যতাদন না পরমোপলব্বি বা মায়াম, ছির পর ঈশ্বরান, ভূতি আমাদের হয়। ঠিক রুক্মোপলব্বির পরই আমরা ব্রুতে পারি যে, সন্তাম্বাতন্দ্যও অনন্ত ্রেমর্নটি যীশ্রখ্রীষ্ট ব্রেছেলেন তাঁর 'আমি'-জ্ঞানকে বা সন্তাম্বাতন্তাকে অনন্ত-রূপে। তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল যে, দ্বর্গস্থ প্রমপিতা ও তাঁর মধ্যে কোন ভেদ নাই। তাঁর ব্যাণ্টসত্তাচৈতন্য তখন সমণ্টিচৈতন্যে রূপান্তরিত হয়েছিল, কেননা সত্তা-স্বাতন্তার প চেতনার কোর্নাদনই নাশ হয় না,—চির্নাদন থাকেই, তবে তার প্রসারতা যায় বেডে, ব্যাণ্টর গণ্ডী বা সীমাবেণ্টনী যায় ভেঙে এবং সর্মাণ্টচেতনার হয় উদ্বোধন।

কখনও কখনও কতকগুলি আত্মা মরণের সময়ে দেহ থেকে অতিক্রান্ত হয়ে শরীরের সর্বত্রবাণত শক্তিগুলিকে একটি কেন্দ্রে সংক্রান্তত ক'রে নেয়। সেটি তখন পরিণত হয় যেন একটি অনুবিন্দুর মতো এবং তখনই সামায়কভাবে ব্যক্তিম্বটার নাশ হয়। ব্যক্তিম্বের পরিবর্তন ও বিক্তি আছেই, তা পাথিব মায়ার বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারে। যদি কোন ব্যক্তিম্বের তথা প্রেতাজ্মার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধ্রান্ধবদের ওপর আকর্ষণ থাকে, আর কোন রকমেই সে আকর্ষণস্বরূপ আসন্তিকে কাটিয়ে উঠতে না পারে, তবে সে ভার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধ্বান্ধবদের আশে-পাশে ঘ্রে বেড়াতে থাকে, তাদের কাছে কাছে থাকে, তাদের সাহায্য করার চেন্টা করে, তাদের ভালোবাসা

<sup>&</sup>gt;। ভারতীয় ও পাশ্চান্ত্য মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরাও 'অংহ' বা 'আমি'-চেতনার চাকুস প্রমাণ থিতে গিয়ে এই উদাহরণই প্রায় সকলে দিয়েছেন। উপনিবলে এর ভূরি ভূরি নির্দন আছে।

পাবার ইচ্ছা করে এবং তা থেকেই তাঁদের ব্যক্তিমের যে চেতনা আছে সেটা প্রকাশ পায়। উদাহরণ যেমন, আমি যদি একটি সম্পের বাড়ী ভৈরী করি ও সেই স্কেদর বাড়ীকে ভালো ভালো আসবাবপর ও সেই রক্ম দ্রবসামগ্রী দিয়ে সাজাই এবং বেশীর ভাগ সময়েই যদি ঐ বাড়ীটাকে সন্দের করে সাক্তিয়ে ভোলার কাজের সংগে লেগে থাকি এবং যদি এতই তাতে আসভ হয়ে পড়ি যে, মরণের পরও সেই স্থানটি ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছা হয় না, ভাষলে সতি।ই আমি অদুশাভাবে সেখানে ঘুরে বেড়াব। অপরে আমাকে দেখতে পাবে না বটে, কিন্তু আমার তীব্র আসন্তি ঐ মায়ার স্থানটিতে আমাকে আবদ্ধ ক'রে রাখে। আমি আশ্চর্য হই- যখন আবার আত্মীয়স্বজন, বন্ধবান্ধব ও প্রিয়জনেরা ঐ সময় আমাকে চিনতে পারে না, আর তথনই অসহা কণ্ট অনুভ্র কবি। অবশ্য এ'ধরনের অবস্থা কতকগর্নাল নির্দিণ্ট বিদেহী আন্মারই ভাগ্যো হয়ে থাকে। সে সময়ে **ভা**রা জানতেই পারে না যে, তারা মরে গেছে। তখনও তাদের কিন্তু বাজিত্ব থাকে। কোন যুক্তের সময়ে হয়তো অনেক সৈন্য প্রাণদান করেছে তাদের মনে প্রতিহিংসা, ঘুণা ও ক্রোধের ভাব নিমে। মরণের পর তারা কিন্তু পরক্রোকে গিয়েও দেখে যে, তারা ক্রমাগত যুদ্ধ করছে। শহুদের চেহারা ভাদের মনে সংস্কারের আকারে থাকে, সেইগর্নলকে তারা নিজেদের বাইরে কম্পনা দিয়ে সৃষ্টি করে ও ভাদের সংখ্যে হুস্থ করার চেন্টা করে। এটা সম্পূর্ণ মহা-অশাস্তির অবস্থা। একেই ঠিক নরকের অবস্থা क्ला हाय । प्रतर्भव भन्न स्मर्ट **भन्नत्वारक टेर्मानक**न्ना स्व स्माइनीय नात्रकीय व्यवस्थात मस्या भारक, जात्र क्रद्रा वतः धरे ध्वणीरिक जात्रा जात्ना हिन । कथनक कथनक কোন কোন লোক হঠাৎ মৃত্যুম্থে পতিত হয়,—বেমন দেখা বায় কোন যুদ্ধে কোন আকৃষ্মিক বিক্ষোরণের আঘাতে কার্র শরীরটা ট্করো ট্করো হরে গেল। বিস্ফোরণের সেই আঘাত হয়তো এতো বেশী হ'ল যে, সে অজ্ঞান হয়ে গেল এবং সেই অবস্থায়ই তার দেহ গেল। তখন প্রেতামার জ্ঞানের বিশেষ-ক্ষিত্র উন্নতি হয় না। তাই বারা প্রাকৃতিক নির্মন্ত্রস্য **জানেন ভারা** অন্তত কখনও বন্ধের প্রজ্ঞাচনা দেবেন না। তার কারণ হ'ল-কার্র জীবন दनवात आमारमञ्ज अधिकात दनदे, विराग्य क'रत आमारमञ्ज दनदे नव आहेरमञ्ज अधिक —বারা ধরণীর ব্রকে এসেছে তাদের আন্মোর্লাতর প্রসারতা সম্পাদন করতে। **আব্দরা তাদের সাহা**ষ্য করার পরিবর্তে তাদের **জীবনের প**রমায়**্**কে করি क्रम- राध्य छत्रवाति ७ त्रकल व्रक्म माव्रशास्त्रत्वत्र मास्य निर्माण क'रत । व'व्यक्रो

ভরংকর অমান্ধিক ব্যাপার, কেননা যুদ্ধে মৃত্যুর পর সৈনিক ও যোম্বাদের বিদেহী আত্মারা বায় এক অজ্ঞানের রাজ্যে—যেখানে তারা জানতেই পারে না তারা গেছে কোথা। তারা গিয়ে পড়ে শোচনীয় বিশৃংখলার মধ্যে। তখন তারা সাহায্য চায়, তারা চায় কোন চালক ওপথ-প্রদর্শকের সহায়তা - যে তাদের ব্রিয়য়ে দেবে যে, শরীর তাদের চলে গেছে এবং এসেছে তারা অজ্ঞানিত একটি পরলোকের দেশে।

একটি গণপ আমার এখন মনে পড়ছে এবং সেটি হ'ল লস:-এঞ্জেলিসের একটি শহরের কোন বাসিন্দার প্রেতাত্মাকে বৈঠকে আনা হয়েছিল। বাসিন্দাটি মারা গেছলেন ইংরেজী ১৯১৩ খনীন্টাব্দে। তিনি ছিলেন একজন গণামান্য সংপ্রীয় কোর্টের জজ ( বড-আদালতের বিচারক)। কতকগুলি বন্ধরে সাহাযো তাঁর বিদেহী আত্মা এই ধরণীর সংগে যোগ রক্ষা করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। তিনি বলেছিলেন, তাঁর পরিচিত একটি স্মীলোককে পরলোকে তিনি দেখেছেন তার কি শোচনীয় অবস্হা। স্বীলোকটি বাস করতো একটি বোডি<sup>°</sup>ং-ঘরে। মৃত্যুর পরও ঐ ঘরেই সে বাস করতে থাকে প্রেতশরীর নিয়ে। ঐখানেই পরিতান্ত গরুর হাড় আর মাংস, আলু প্রভাতি সে খেতো, কিন্তু কফি মোটেই প্রছন্দ করতো না। কফি অবশ্য অম্পই হ'তঃ তাই সে একদিন অনুযোগ করে বল্লে: 'কি ভয়ানক ব্যাপার! আমি আমার বন্ধদের সংগে এক টেবিলে বসতেও পারি না. আলুগুলোও বেশ ভাল নয়'। 'কিন্তু তব্ ও সে ক্ষুধার্ত ছিল ব'লে তাই খেত। এ'থেকে আমরা কি এই ধারণা করতে পারি না যে. পাখিবীর ভোগসাথে আকর্ষণ থাকলে মরণের পরও আত্মার অবস্থা ঐ রকম হয় ! সেই মেয়েটি ব্রুতে পারত না যে, তার পার্থিব দেহ গেছে, বা সে মরে গেছে। সে ভাৰতো তখনও পূথিবীতে সে বে'চে আছে। সে চিন্তা করতো পূর্ণিবনীতে বে সব বন্ধবান্ধব সে পেয়েছে, ঠিক তেমনটিবা তার চেয়ে ভালো আর কাউকে সে পায় নি। এ' থেকে আমরাই বা কি পাই ? এ' থেকে এটাই পাই বে, মরণের পারে সকল কামনা-বাসনা আমরা সংগে নিয়ে যাই এবং পরলোকে গিরে চিন্তার সাহাব্যে বা মানসক্ষেত্রে সে'মলে ভোগ করতে চেন্টা করি। স্ভেরাৎ বোঝা যায়, মরণোত্তর রাজ্য হ'ল চিন্তা বা কল্পনাগর্নলকে বাস্তব ক'রে ভোলার ক্ষেত্র। মানসিক চিন্তা সেখানে বাস্তব রূপ গ্রহণ করে। প্রেতলোকে বদি আমরা একখন্ড রুটির চিন্তা করি তো রুটি অমনি স্থিট হয়ে বায় মনে ও তাই<sup>1</sup> আমরা খাই। সেখানে কাজকর্ম সবই: হয় চিন্তা <u>দিয়ে,</u> কেননা চিন্তা বা

মন দিয়েই তো প্রেতলোক তৈরি। আমরা যদি সেখানে ক্ষরধার্ত হই তো খাদ্য অমনি আসে ও আমরা তা খাই। কফির কথা ভাবলে সংগে সংগে কফি স্যাটি হয় এবং আমরা তা পান করি। সতেরাং এ'সব জানা আমাদের পক্ষে কতো দরকার যে, যদি নিদিপ্ট কোন খাদ্যের, পোষাক-পরিচ্ছদের বা মণিরত্বের, কিংবা ইহজীবনে কোন-কিছু পাবার আসন্তি আমাদের থাকে তো সে সবকেই মরণের পরও আমরা সংগে নিয়ে যাই এবং প্রেতলোকে চিন্তা বা কম্পনার সাহায্যে সক্রমুপদার্থ থেকে সেগর্লিকে বাস্তব আকারে সৃষ্টি করি ও ভোগকরি। ক্রমোন্নতির পরিবর্তে প্রার্থামক অবস্থা—যা আমাদের আত্মার বিকাশের পথকে র্দ্ধে ও সংকীর্ণ করে—তাকে ত্যাগ না ক'রে আমরা বরং তাদের ভোগ করি--যতাদন পর্যন্ত না অজ্ঞানের মধ্যে ঘ্রমিয়ে পড়ি ও আবার তা থেকে জেগে উঠি। র্সাচ্চন্তা ও সংকাজ র্যাদ আমাদের সাহায্য করে তো তবেই আমরা বিকাশের পথে আবার উন্নতি লাভ করতে পারি। কিন্তু বেশীর ভাগ বিদেহী আন্মারা বহুকাল ধরে অজ্ঞানের অবশ্হায় পড়ে থাকে। আমাদের এ জগতের সময়ের মান প্রেতাত্মাদের কোন উপকারে আসে না। এজগতের পাঁচ হাজার বছর হয়তো তাদের কাছে পাঁচ দিন বলে মনে হয়, কেননা আমাদের কালের মান নির্ণায় করি আমরা আমাদের জীবনযাত্রার উপযোগী ক'রে আর প্রেতাত্মারা করে তাদেরই অনুযায়ী। সৃতরাৎ কেউ বলতে পারে না প্রেতাত্মারা কর্তাদন একটা নির্দি<sup>\*</sup>ণ্ট অবস্হার ভেতর থাকবে। কিন্তু এটি মনে রাখা উচিত যে, আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ রচনা করি, ও সুষ্টি করি নিজেদের অদ দ্ট এবং গঠন করি নিজেদের চিন্তা ও কাজের স্বারা আমাদের প্রকৃতি ব। চবিত্র।

অমন নয় যে, হঠাৎ আমরা একটা র পান্তর গ্রহণ করবো বা আমানের ভানা সৃষ্টি হবে, কারণ পরলোকের জীবনটা ইহজীবনেরই চলমানতা। তার মানে মরণের পরের জীবন এই পাথিব জীবনেরই যোগস্ত্র, তফাৎ কেবল— সেটি একটি ভিন্ন লোক। আসলে সেটী একটি স্থান নয়, কেননা পরলোকে কোন দেশসম্পর্ক মোটে নেই। সেটি যেন চক্রের ভেতর আর একটি চক্রের মতো। যেমন আমরা ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযদেরের কম্পন শ্রনি—একটি নিদ্দ ও অপরিট উচ্চ, কিন্তু দ্ব'টি কম্পনই থাকে, একটি অপরের কোন বাধা সৃষ্টি করেনা, আর সে'জনাই একই সমরে দ্বটি গানের স্বরলহরী আমরা শ্বনতে পাই, তেমনি এই ধরণীর চারিদিকে রয়েছে প্রেক্তলাক। সেই লোকটি চত্ত্বর্প

স্তরের মতো। তাই এই ধরণীতে যে সব জিনিস আছে পরলোকে তার কোনটিই নেই, কেননা দেশসম্পক' সেই লোকে নেই।

যে সব লোকের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, স্বর্গ ব'লে কোন লোক বা রাজ্য আছে, তারা মনে করে দেবদতের। ভগবানের উপ্দেশ্যে সেখানে প্রশংসার গান গায়, সেখানে শহরে রবিবাসরীয় শান্তির মতো শান্তি বিরাজ করে ও সেখানে সব-কিছ্ম বন্ধ রয়েছে একটি শান্তিপূর্ণ নিরালা গিজার ভেতরে। মৃত্যুর পব সকল লোক পরলোকে ঐ সমস্তই পায় ও ভোগ করে। এ'রকম স্বর্গ ও আবার অনেকগর্মল আছে। যে-সকল মুসলমান বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের স্বর্গে পরীরা থাকেন, প্রচুর পরিমাণে সূরা সেখানে পান করা যায়, শীতল বাতাস ও পর্যাপত পরিমাণে, ছায়ার অভাব নাই। এখন এই চিন্তা-আদর্শকেই যদি তাঁরা ধরে থাকেন তাহলে মরণের পর পরলোকে গিয়ে ঐসব কল্পনা বাস্তবে পরিণত করার চেণ্টা করবেন এবং এ'ভাবেই তাঁরা নিজেদের স্বর্গ সৃষ্টি করবেন ( আসলে তাঁদের স্বর্গের স্ক্রিটা মন বা চিন্তা দিয়েই হয় )। তাঁদের মতো ঠিক এই ধারণা আবার যাঁদের আছে তাঁরাও মরণের পর ঐ সকল প্রেতাআদের সংগে মিলিত হন।

কিন্তু সেই সমণ্ড অবশ্হা চিরদ্থায়ী নয়, বরং তারা দ্বশ্নেরই অবদ্থার মতো।
এ'ধরণের দ্বগ'ও তো অনেকই আছে তা আগেই বলেছি। প্রত্যেক জাতির
বা ভিন্ন জিতির প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক লাকের এই ধরনের বিশ্বাস
আছে যে, মরণের পর দ্বর্গরাজ্যে তারা নানা স্থেও সামগ্রী ভোগ করবে।
উদাহরণদ্বর্শে বলা যায়, রেড-ই'ডয়ানরা বিশ্বাস করে দ্বর্গে তাদের
শিকারক্ষেত্র আছে। প্রাচীন দ্র্কান্দ-নেভিয়ানরা যেমন বিশ্বাস অন্যায়ী তাদের
দ্বর্গ ভালাল্লায় যায়, তেমনি রেড-ই'ডয়ানরা তাদের দ্বর্গে গমন করে। দ্বর্গে
তারা ওভিনের সামনে উপবেশন ক'রে তাদের অন্যান্য বন্ধদের সংগে যুদ্ধের
সময়ে আহত হয় এবং অলৌকিকভাবে সেই ক্ষতও আবার আরোগ্য হয়।
তারপর তারা একটি বড় বন্যশ্লেরের পেছনে তাড়া করে, তাকে মারেও তার
মাংসে একটি বড় ভোজের বন্দোবদত করে এবং এভাবেই দিনের পর দিন
অনস্তকাল ধরে চলতে থাকে তাদের দ্বর্গস্থভোগ। অনস্ত এক স্ফ্রেট্র সময়।
এমন কি লক্ষ বছরও অনস্তকালের তুলনায় কিছুই নয়। 'অনস্ত' মানে আদি
ও অস্ত্রীন কাল বা সময়। একে একটি বৃত্তের সংগে তুলনা করা যায়, কারণ

নির্দিশ্ট জায়গা (বিশ্ন্ ) পর্যস্ত যায়, তারপরই আবার তা ফিরে আসে।
কোন কোন লোক হঠাং হয়তো চবর্গে গেলে, সেই স্বর্গস্থের মেয়াদ শেষ হয়ে
গেলে আবার যে-সব বাসনা তাদের মনের অস্তম্পলে স্পুত থাকে সে'গ্রিল জেগে
এঠে এবং সেই বাসনাগ্রলোই আবার তাদেরকে এই পৃথিবীতে টেনে নিয়ে
আসে। তারা আবার মান্য হয়ে ধরণীর ধ্লায় জম্মগ্রহণ করে। স্কুরাং
মরণের জন্য আর আমাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই, কেননা
প্রেতাজ্মাদের এ' বাসনাই থাকে যে, ধরণীতে এসে তারা আবার পার্থিব
জিনিস ভোগ করবে। সেখানে কেউ তাদের ওপর বলপ্রয়োগ করে না,
তারাই বরং নিজের ইচ্ছা ও বাসনা দিয়ে এই অবস্থা স্থিট করে। এই হ'ল
নিয়ম। সেখানে কেউ দ্ভেদের জন্য শাস্তিবিধান করে না, কিংবা শিষ্টদেরও
কেউ প্রস্কার দেয় না, মৃতাজ্মারাই নিজেদের চিন্তা ও কার্য দ্বারা শাস্তি বা
প্রস্কার লাভ করে।

আমরা প্রবৃত্তির আকর্ষণে ধরণীতে এসে আবার জন্মগ্রহণ করি। জন্ম নেবার ইচ্ছা থাকে বলেই আবার আমরা ধরণীতে নেমে আসি, নির্দিষ্ট কতকগুলি কাম্যসূত্র ভোগ করি, কিছু-কিছু নুতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি— যেগ্রলো আমরা অপর কোন লোকে আর পাব না। ঠিক একই ধরনের অবস্থা হয় স্বর্গে গেলেও। স্বর্গ থেকে আবার আমরা নেমে আসি ও এই ধরণীতে নত্রন নত্রন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। অবশ্য এটি আমাদের প**ক্ষে** একটি বড আশীর্বাদই বলতে হবে, নইলে একই জায়গায় একই ভোগ ও অভিজ্ঞতা নিয়ে নাডাচাডা করলে বিশেষ একটি একঘেয়ে অবস্থার সূষ্টি হ'ত। আমার কাছে ওটা আনন্দের জিনিস নয়, কিন্ত তোমাদের কাছেও হয়তো তোমাদের শেখানো হয়েছে বিশ্বাস করতে ওর চেয়ে ভাই. কেননা আর নেই। সূতরাং অবস্থাটি দাঁড়ায় যে, মরণের পর উচ্চ অবস্থা আমরা বে'চে থাকি ও ভিন্ন ভিন্ন লোক অতিক্রম করি এবং সেই সমস্ত থেকে কতকণ্যলি অভিজ্ঞতা আমরা সণ্ণয় করি। তবে মনে রাখা উচিত যে, তাদের প্রত্যেকটিতে নতনে ভোগ ও অভিজ্ঞতা লাভ করার কারণ ও সভাবনা নিহিত থাকে তাদের মনে। স্তরাং এটি ঠিক সত্তর বছর একটি মাত্র লোকে (ভোগভ্মিতে) কাটালেই আমাদের বন্ত-কিছু, বিকাশের ঘটবে সমাশ্তি। এটি মোটেই ঠিক নয়। **ध**ीष्टोनता मत्न करतन सेन्दर छोएनर सरमार जारब जारब जारब कराये करतरहन अवश् छौता

এসেছেন শ্ন্যে থেকে ও থাকবেন অনস্তকাল ধরে। এটা মোটেই সম্ভব নয়, কেননা অনস্তজীবন মানে এই নয় যে, একটি দিকে আরম্ভ, আর অন্যদিকে অনস্ত, স্তরাং তা সীমাহীন। তোমরা কি এমন একটি ছড়ির কথা চিন্তা করতে পারো বার একটা দিক ধরে আছ আর অন্য দিবটা অনস্ত, স্তরাং সীমাহীন । আসলে বার আরম্ভ আছে, তার শেষও আছে, আর এটাই প্রকৃতির নিয়ম। কোন লোকই চিন্তা করতে পাবে না যে, কোন-কিছাব আদি আছে অথচ অন্ত নেই।

অনেকে আবার চিন্তা কবে. এই জড়দেহটিকৈ অনপ্তকাল ধরে বাঁচিয়ে রাখা যায়। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, যার জন্ম আছে তার মৃত্যুত্ত আছে। দেহের রূপান্তর ঘটতে পারে, কিন্তু তাই ব'লে যে সেই একই দেহ থাকবে, তা নয়; যেমন ছেলেবেলাকার শরীর ঠিক যুবা বয়সে থাকে না. রূপের তার একটা পরিবর্তন ঘটেই। তাই শৈশবকালের শরীরের পরিবর্তন দেখা যায় য্ব-বয়সে এবং যৌবনের শরীরে পরিবর্তন আসে বৃদ্ধ-বয়সের সময়ে। প্রত্যেক সাত বংসর অন্তর আমাদের শরীরের অন্ব-পরমান্ত্রদের প্রোতন দেহ পালেট গিয়ে নত্ত্বন হয়।

ছেলেবেলায় আমাদের যে মাস্তিত্ব, যে দর্শানেশিয়, শ্রবণেশিয় ছিল, পরবতী জীবনে তার পরিবর্তান ঘটে, মোটেই এক রকমের থাকে না। স্তরাং ক্রমাগতই শরীরের পরিবর্তান ঘটছে। কিন্তু পরিবর্তানের মাঝে এমন একটি জিনিস আছে যার পরিবর্তান কোর্নাদনই নেই, আর যতাদন না ঐ পরিবর্তানহীন শাশ্বত বস্তাটিকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি ততাদন সাজ্যকারের স্থে এব শান্তিও আমরা পেতে পারি না। কারণ, সকল পরিবর্তানের ভিতর আমরা যেন প্রভ্রু অর্থাৎ কেন্দ্র—যার চত্রাদিকে ঘ্ণাবিতার মতো পরিবর্তান ঘটতে থাকে। আমরা সকল পরিবর্তানের অধীশ্বর ও কেন্দ্র হয়ে থাকি এবং সেটাই আত্মটিতনাের সত্তা। তার কোর্নাদিন মৃত্রা বা ধ্বংস নেই। স্তরাং সেই বিশ্বাস আমাদের রাখা উচ্চিত যে, আমরা অমর ও মৃত্রাহীন। 'অমরতা' অর্থে জন্ম-মৃত্রাহীন ও আদি-অন্তরিহীন শাশ্বত জীবন। কেউই আমাদের হাতে ধরে স্থিট করেনি, বা কেউই শ্না থেকে

১। প্রতি সাত বছর অন্তর আমাদের দেহের বাহ্নিক আরুতি ও মানসিক প্রকৃতির পরিবর্তন যটে। তাছাড়া প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের পরীরে জীবাগুদের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটছে, আমাদের পরীর আছে কাল ঠিক সেই পরীর থাকেনা, কিছু-না কিছু পরিবর্তন ঘটেই। তবে আমরা অনেক সমন্ত তা জানতে পারি না।

আমাদের স্থি কর্বোন। ঈশ্বর নিজে তা পারেন না বা তাঁর সেইসকল শক্তিও নেই। প্রকৃতির নিয়নকে পরিবর্তন করার চিন্তাও অসম্ভব। স্ত্তরাং স্থিতর প্রথমে আমরা ঈশ্বরের অংশর্পে বর্তমান ছিলাম. এই ধবণীতে এসেছি অভিজ্ঞতা সপ্তরের জন্য, আমাদের বিভিন্ন শক্তিরও বিকাশ-সাধন আমরা করি, আবার ঈশ্বরেই আমরা ফিরে যাই। এই যাওয়া-আসা দিয়েই আমরা আমাদের অভিযানের চক্র স্থিত করি। প্রকৃতির দিব্যশক্তিরই এটি খেলা, আমরা মাত্র সেই খেলার বিকাশ বা অভিব্যক্তি। প্রত্যেকটি চেতনার ব্যথিসভারপে জাব বা প্রাণী বিচিত্র বিকাশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম ক'রে অনস্ত প্রকৃতির স্বর্পকে উপলব্ধি করবে—তা সে সেই জাবনেই হোক বা অনাগত ভবিষ্যৎ জাবনেই হোক।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, প্রেতামারা স্বর্গভূমি থেকে ধরণীর ধলোয় নেমে আসে, অর্থাৎ তারা নতেন নতেন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেই অবতরণ করে। ইহলোকের খেলা শেষ ক'রে তারা আবার **পরলোকে যা**য়, **নতেন** ৫ পরিবর্ষিত শক্তি নিয়ে আবার জন্মগ্রহণ করে—হয় নতেন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান আহবণ করতে. নয় অপরকে তা সগুয়ের জন্য সাহায্য করতে। কতকগুলি বিদেহী-আত্মা আছেন যাঁরা পরেজ্ঞানী, তাঁরা ইহলোকে থাকেন যেন আনন্দ উপভোগ করতে। যীশ্রাীষ্ট, বৃদ্ধ বা অপরাপর লোকনায়কদের মতো মানব-সমাজের কল্যাণ-সাধন করে উজ্জবল দৃষ্টান্ত তাঁরা রাখেন। ঐ শক্তি কিন্তু সাধারণ আত্মার থাকে না । আমরা ধরণীতে নেমে আসি আমাদের অতীতের ক,তক্মের ফলভোগের জন্য। উদাহরণ যেমন, আমার যদি ইচ্ছা থাকে যে, আমি একজন উৎকৃণ্ট শিল্পী হবো ও মরণের আগে যদি ঐ বাসনা পরিপূর্ণ ন। হয় ও হঠাৎ মৃত্যু হয় তবে কি মনে করবো যে, ঐ বাসনা আমার একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে ? কখনই নয়, ঐ অতৃ ত বাসনাই আবার আমাকে এই ভোগলোকে প্রতিবাতে টেনে নিয়ে আসবে এবং যথোপয়ত্ত পরিবেশের মধ্যে প্রকৃষ্ট উপায়ের ভেতর দিয়ে একবার অন্তত সেই আদর্শকে আমার জীবনে পূর্ণে ক'রে তুলবে। এটিই আমাদের পক্ষে বিশেষ সংখের কথা।

জীবনের পক্ষে একটি ভোগলোকই কিন্তু যথেষ্ট নয়। অনেকে নাকি বলেন যে, এই মন্যাজগতে জমগ্রহণের আগে থেকে আমাদের জন্য সব-কিছ্ব আয়োজন করা থাকে। কিন্তু এটা কি সম্ভব ? সম্ভবই বা কেমন ক'রে হতে পারে একজনের পক্ষে অনস্ত বৈচিত্যপূর্ণ জগতের সব-কিছ্ব ব্রুঝা বা জানা,— যদি না বিচিত্র জীবনের ভিতর দিয়ে আমরা অতিক্রম করি নতান নতান শিক্ষা বা অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে ? এজনাই বেদান্ত শিক্ষা দেয় যে, তাব প্রাকৃতিক নিয়মের সংগে কোন-কিছরে বিরোধ নেই । বেদান্ত ঐ সব ধারণার বা বিশ্বাসের কোনটাকেই খন্ডন করে না, বরং তাদের প্রত্যেক্টিকে যথাযোগ্য ভান ও সন্মান দেয় । কতকর্মান লোক আবার স্বর্গলোকে যায়, কিন্তু যদি কেউ বলে যে, ঐ স্বর্গলোকপ্রাশ্তিই জীবনের চরমপ্রাশিত বা আদর্শ—তাহলে আমি বলবো ঐ উদ্ভি মোটেই সন্তা নয় ।

বরং ঐ সব উদ্ভি ও উপদেশ থেকে আমাদের দরের থাকা উচিত : আমাদের মনে রাখা উচিত যে, পরলোকের জীবন ইহজীবনেরই চলামান রূপ আমরা ভবিষাং-জীবন গড়ে তর্নল বর্তমানের চিন্তা ও ধর্মা অনুযায়ী। আসলে আমরাই আমাদের অদৃষ্টকে গড়ে তর্নল, সৃষ্টি করি নিজেরাই নিজেদের প্রকৃতি বা চরিত্র, গড়ে তর্নলি আমাদের ভবিষাং জীবন। আমাদের জীবনের চলাপথের আর বিরাম নাই। আমাদের মৃত্যু হবে, আবার ফিরে এসে জন্মগ্রহণ করবো এই ধরণীতে। আমাদের মৃত্যু হবে, আবার ফিরে এসে জন্মগ্রহণ করতে পারি-—যদিও সে-সব জায়গার অবস্থা ও পরিবেশ এখান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই সমসত গ্রহে আমাদের অধ্যাত্মসন্তা-রূপ জ্ঞান দিয়ে অনস্তরাজ্ঞার পরিধিকে বাড়িয়ে ত্লতে পারি, অর্থাৎ পরমান্ধার দিব্যজ্ঞান লাভ করার পথকে স্কুগন করতে পারি। অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের আর শেষ নেই, কিন্তু পূর্ণজ্ঞানী মান্ধ্র এমনই এক দিব্য-অবস্থায় উপনীত হ'তে পারেন—যার সৃষ্টি নাই, নাশ মৃত্যু নাই, জরা নাই, দর্শ্বে বা কোন রক্ষমের কণ্টও কখনো। সে' অবস্থার নাই। সেই পরমরাজ্যে বিরাজ করে শান্তি ও পরমানন্দ, পরমজ্ঞান ও পূর্ণপ্রজ্ঞা এবং তাই হ'ল মনুষ্যজীবনের চরমলক্ষ্য।

২। বৃহদারণাক উপনিষদে (৪।৪।৬) বলা হরেছে: 'তবেৰ সক্ত: সহ কৰ্মণৈতি, লিক্ত মনো বক্ত নিযুক্তনত । প্রাণ্যাকং কর্মণকত । বংকিকেই করোত্যোরম্। তথ্যোক্তাকাং পুনরৈত্যকৈ লোকার কর্মণে—ইতিমু কামর্মানা: অধাকানার্মানা—বোহকামো নিছাম আগুকামো ন বা তত্ত প্রাণা উৎক্রামান্ত, এক্রৈব সন্ এক্রাণ্যেতি'—মুখক-উপনিবৎ থাং।২ ক্লোক্ত ক্রইব্য ।

## একাদশ অখ্যায়

## ॥ বেদান্ত ও প্রেভভত্ত ॥

বিশেবর অন্যান্য ধর্মের মতো আধ্,নিক প্রেততান্তিকদের সৃষ্টিও অনৈসার্গকভাব মধ্যে। গোঁড়া খ্রীন্টন-বিশ্বাসকে খণ্ডন ও তাদের ধর্মবিশ্বাসকে প্রনর্গগঠন করতে এই মতবাদ বিশেষ সহায়তা করে। আমেরিকার জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ আবার শ্রে করেছে কবরের বা মৃত্যুর পরপারে কি আছে তার অনুসন্ধান করতে।

গত পণ্ডাশ বছবের মথে।ই এক দেহাতীত আত্মার বিকাশ ও জড়দেহের ধরংসের পরও তাব অন্তিত্বের প্রমাণ কবতে প্রেততত্ত্বের অপূর্বে কার্যকারিতা দেখা গেছে। যে-সকল লোক ভবিষাং-জীবনসন্বন্ধে অবিশ্বাস ও সন্দেহের বশবতী হযে বিগত শতাব্দীর নিরীশ্বরবাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ ও বাস্তববাদের বিষময় ফল ভোগ কর্বেছিলো, প্রেততত্ত্ব তাদের প্রাণে দিয়েছে শাস্তি, আননদ ও আশ্বাস।

আর্থনিক প্রেততন্তেরে সাহায্যে বহু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোক আজ জেনেছে, যে, চৈতন্যস্বরূপ মানবাদ্মা ব'লে এমন এক সন্তা আছে—দেহ বিনাশ হবার পরও যার অস্তিত্ব থাকে। আর্থনিক প্রেততন্তেরে মতে, মৃতের আত্মা চিরন্তন দৃঃখ ভোগ করে না, বরং তা নির্বিঘাই কালাতিপাত করে। তাদের আত্মীয়-বন্ধদের কথাও তারা ভ্লে যায় না, বরং তারা সর্বাদাই স্বগাঁয় অভিভাবকদের মতে তাদের প্রিয়জনের প্রতি সতর্কাদ্দির্ট রাখে, তাদের সহায়তা করতে ও পাথিব জীবনের দৃভাগ্য ও বিপদ হতে রক্ষা করতে সততই উন্মূখ হয়ে থাকে। আর্থনিক প্রেততন্ত্র মৃত্যার পারের বিভীষিকা হতে মান্মকে ম্রিল্ড দিয়েছে এবং এই মতবাদ মৃত্যুকে এক আন্চর্যায় দেশ বলে গ্রহণ করার সামর্থ্য দিয়েছে। সেই দেশের অধিবাসীরা উপভোগ করতে পারে নৃতন জীবন, নৃতন অভিজ্ঞতা, নবর্পায়িত সৃত্য ও আমোদপ্রমোদ। এইভাবে মরণোন্তর জীবনের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করে আর্থনিক প্রেততন্ত্র। বিদেহী জ্ঞানী আন্মারা একটি মিডিয়মকে অবলন্তন ও অনুসার্গার্ক বিষয়ের জ্ঞান দান ক'রে আহ্মানকারীদের মনকে আলোকিত করতে চান, এবং তাদেরই নির্দেশান্য্যায়ী এক ধর্মের তারা গোড়াপন্তন করতে চেণ্টা করেছেন।

বেদান্ত ও প্রেকতন্ত্র ১১৩

আধ্রনিক প্রেতভত্তর পরিচ্ছর আত্মার সংগে যোগাযোগ সাধন করে, আর তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে। ধর্মপ্রতিষ্ঠার এই প্রচেণ্টা আমাদের বহু প্রাচীনকালে আদিমজাতিদের কথাই মনে করিয়ে দের। যখন তারা দিন কাটাতো অজ্ঞানতার অন্ধকারে, তাদের মন কঠোর সংগ্রামে নিযুক্ত থাকতো মৃত্যুর পারের তমসাচ্ছের রহস্যের মধ্যে কেবল একটি মাত্র আশার আলোকরশ্মিকে দেখার প্রবল আগ্রহ নিয়ে। আদিম অধিবাসীদের ধর্ম ছিল মৃত আত্মীয়-বন্ধুদের স্মৃতিকে অট্টে রাখা। এই প্রেতভত্তরই আবার আমাদের সেই পশ্চাতে ফিরে যেতে প্রেরণা যোগাচ্ছে। ভৌতিক রুপ দেখে সেই প্রাচীনদের বিশ্বাস স্টি হরেছিল যে, তাদের পিতৃপুর্ব্ধেরা তাদের দেহ বিদেও হওয়া সত্ত্বেও বেঁচেই থাকে। তাদের প্র্জার প্রধান আয়োজন ছিল জীবিতাবস্হার তাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনেরা যা পছন্দ করতো সেই রক্ম অনুষ্ঠান করা। সেই পিতৃপুর্ব্ধদের প্রজা করাই প্রেতভত্ত্বের আদিম সংস্করণ। বহু বিশ্বজ্ঞন বলে গেছেন—অনৈস্বিগিকতা যে সমস্ত ধর্মের উৎস তাদের গোড়াপশুন হয়েছে পিতৃপুর্ব্ধদের প্রজার মধ্য দিয়েই।

পিতৃপ্রেষদের প্জার অর্থ তাদের দেহাতীত আত্মার ও তাদের অনৈসার্গক ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তাদের প্রতি এই স্মৃতিঅর্ঘ্য দান ও ভাদের সেবা করার উদ্দেশ্য তাদের সহান্ত্তিকে জাগ্রত করা,—যাতে তারা পার্থিব জীবনের দৃ্তাগ্য ও দুর্দশার সময় আমাদের সাহাষ্য করতে পারেন। পিতৃপ্রেরের আরাধনা প্রায় সব ধর্মেই প্রচলিত আছে। বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ধর্মবাদগ্রলির আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রেততত্তেরে অতি প্রাচীন সংস্করণ প্রাচীন মিশরীর, ব্যবিলনীয়, চ্যালডীয়, আসরীর, চৈনিক, পার্রাসক, হিন্দ্র ও অপরাপর প্রাচীন জাতির মধ্যে এবং প্রথবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল।

বারা খানীটের নাম বা তাঁর জুশে মৃত্যু সম্বন্ধে ঘ্ণাক্ষরেও কিছ্ জানেনা এমন খানীটানদের মধ্যেও ঐ প্রথার প্রচলন আছে এবং ঐগনিল আত্মীর-স্বজনদের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসার স্বতস্ফুর্ড বিকাশ। আদিম জাতিদের মধ্যে মৃত আত্মীর-স্বজনদের গ্রেগান করার যে প্রথা ছিল তাই গাঁজা ও য়ান্দরে প্রার্থনানগানে রুপান্ডারিত হরেছে। মহম্মদ ও বীশ্বানীট দ্বাজনেই বিদেহী আত্মার বিশ্বাস করতেন। দ্বাজনেই তাঁদের মাথার ওপর দেবদাতের আবির্ভাব ও অপসরণ দর্শন করেন। সাধকদের আত্মার কাছ থেকে তাঁরা প্রত্যাদেশও গেরেছিলেন।

ভারতবর্ষের অতি-প্রাচীন যুগ থেকেই দেহাতীত আত্মায় বিশ্বাস হিন্দুদের ধর্মমত সংগঠনে একটি বিশিন্ধ অংশ গ্রহণ করেছে। এই বিশ্বাসের পরিচর বৈদিক যুগের বহু সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। যীশুখেঞ্জীণ্টের জন্মের পাঁচ হাজার বছর আগে ঋণৈবিদিক যুগেও এই রক্মের ধারণা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকট ছিল। বহু ঋক্মন্য পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে সৃণ্টি হয়েছে। শ্রাছের সময় তাঁদের আহ্বান করা হ'ত, তাঁদের তুল্ট করা হ'ত ও উৎসূল্ট উপাচার গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হ'ত। সংস্কৃতে 'শ্রাদ্ধ' শব্দটির অর্থ বিদেহী আত্মার সমরণ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান। হিন্দু গৃহীদের নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াক্রাপের মধ্যে স্বন্ধশক্ষণের জন্যও পূর্ব পুরুষদের সমরণ ও তাঁদের উদ্দেশ্যে কিছু দান করাও একটি অবশ্যকরণীয় কর্ম। তারা মৃত আত্মীয়-স্বজনকে সমরণ করেন, দরিদ্র-ভোজন করান ও বন্দ্রদান ও তাঁথিকর্ম করেন। হিন্দুদের বিশ্বাস যে, মৃত আত্মীয়-স্বজনদের উদ্দেশ্য ক'রে এই সম্মত সংকাজ করলে তার ফল তাঁদের অগ্রগাততে সাহায্য ও তাঁদের মঙ্গলসাধন করে। মৃতের স্মরণে অনুষ্ঠিত সকল ধর্মাকর্মা তাঁদের শত্মত ফলদান করবে।

বেদান্তথর্ম মতে সাধারণ মান্ধের আত্মা মৃত্যুর পরও পাথিব বন্ধনে বন্দী থাকে ও তাদের আত্মীয়-বন্ধদের সাহায্য কামনা করে। জীবিতদের সাচন্তা ও সংকর্ম তাদের পাথিব বন্ধন হ'তে মৃত্ত ক'রে উচ্চতর স্তরে উল্লোভ করে এবং ভাদের প্রেতলোকে যেতে সহায়তা করে। সেখানে তারা স্বকীয় বা তাদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সংকর্মের শৃত্যুক্ত ভোগ করতে সক্ষম হয়।

প্রাচীন পার্রাসকরা তাদের পর্ব'প্রেষদের আত্মার বিশ্বাস করতো ও তাদের বলতো 'ফ্রাবাশিস্' অর্থাৎ পিতা। তাদের বিশ্বাসে নিন্ঠাবানদের আত্মা দেবদতে, স্বর্গদ্তে ও দেবতাদের স্তরে উঠতে পারতো। পার্রাসকরা তাদের উপাসনা করতো, প্রশংসা করতো তাদের সাহাষ্য প্রার্থনা ও তাদের আশীর্বাদ ভিক্ষা ক'রতো। তাদের সমৃতির উদ্দেশ্যে তারা খাদ্য ও অন্যান্য ভিনিস উৎসর্গ

১। কৰেদের ১০ম মণ্ডলে ১৪শ ও ১৮শ ক্ত-ছটির ব্যবধানে ৭২টি মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্রভালিতে পিতৃলোক, বম, পিতৃলোক দেবতাদের, অন্তি, সরযু, পূবা, সরস্বতী, সোম, মৃতৃ, বাতা, বটা প্রভৃতিকে উদ্দেশ্য করা হরেছে সমাহিত অন্তিকার্য প্রভৃতি সম্পর্কে। ১৬শ ক্তেন্তর ২র ক্রে আদ্ধার পুনর্কন্মের বীজের সভান পাওরা বার: 'প্রিতম্ বহা করসিলাতবেংলাহতবেনর পরিক্তাৎ পিতৃত্যং বহা সক্ত্রতাহনিতিকেতমণ্ড দেবানান্ বশনির্ভবতি' এথানে মৃত্যুর পরেও বে আন্ত্রা বাক্তে পারে তার প্রমাণ পাওরা বার।

বেদান্ত ও প্রেততত্ত্ব ১১৫

ক'রতো। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পিতৃপুর্ব্ধদের আরাধনারূপ প্রেততত্ত্বই পারস্য, মিশর, ব্যবিলন, চ্যালডীয়, চীন প্রভৃতি দেশের ধর্মের ভিত্তি।

আধ্নিক পণিডতের। ও শাদ্রবিদ, সমালোচকের। খ্রীণ্টান, মুসলান ও ইহনে র ধর্মের মধ্যেও পিতৃপুর্বদের আরাধনার প্রমাণপঞ্জী আবিন্দার করেছেন। বাইবেলের আদিম অংশেব অণ্টাদশ অধ্যায়ে আছে—'সৌল' ডাইনির সঙ্গে পরামর্শাকরতে গেল, তার অনুরোধে ভাই স্যামুয়েলের প্রেতাত্মাকে আহ্বান ক'রল, স্যামুয়েল আবিভ্রত হ'ল ও তাকে সংপ্রামর্শ দিল। আদি-বাইবেলের এই ডাইনি ও যাদ্করেরা আর কেউ নয়, আধ্নিক প্রেততত্ত্বেরই তারা পরিপোষক মাত্র। বর্তমান প্রেতাত্মাদের আহ্বানকারীরা যদি সেই যুগে জন্মাত্নেন তো তাদেরও ডাইনি ব'লে অভিহিত কর। হ'ত এবং হয়ত চার্চের কাছে অভিযুক্ত হ'রে ফাঁসিতে ঝ্লতে হ'ত বা প্রড় মরতে হ'ত, তাদের।

হির্'-ভাষায় 'এলোহিম'-কে ইংরাজীতে 'গড়' বা ভগবান বলে অন্বাদ করা হয়েছে। এটিও দেহাতীত আন্থারই নাম। বলা হয়েছে এতোরের ডার্হান এলোহিমকে মাটি থেকে উঠতে দেখল। এখানে 'এলোহিম্' শব্দটি ম্তদেহের দেহাতীত আন্থার প্রতিশব্দ-রুপেই ব্যবহৃত হ'য়েছে। আজকাল যেমন দেখা যায় তেমনি সেটিও প্রেতান্থারই স্হ্ল-আকার-ধারণ। ইহুদীধর্মে পিত্পুর্বদের আরাধনার স্পণ্ট সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, সোল প্রত্যক্ষ করল যে, সেছিল স্যাম্যেল, তাইসেভ্মিতে অবনত হয়ে প্রণিপাত জানালো।

রোমান-ক্যাথলিকদের সাধ্-সন্তের প্রজাও পিতৃপুর্বেষদের উপাসনার বা প্রেততত্তেরই সামিল। রোমে বা ইতালীর অন্য অংশে গেলে দেখা যাবে, সিদ্ধ-পুর্ব্বদের পুর্ণপ-পদলবে সচ্চিত্রত কবরের ওপর তাঁদের প্রতিমূর্তি রয়েছে। ভাঁদের আত্মাকে প্রার্থনা ও বিভিন্ন উৎসর্গের দ্বারা আহ্মান করা যায়। মন্দির ও গীজার বেদীর উৎপত্তিরও সন্ধান পাওয়া যাবে ঐ মৃত সাধকের সমাধিতে।

স্বর্গত পিত্পুরুষদের জন্য প্রয়োজনীয়তাবোধ থেকেই দেবতাকে উৎসর্গ করা ও বলিদান দেওয়ার প্রথার উন্তব হয়েচে। রন্থ-মাংসের দেহে বেমন খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন হয়, দেহতেীত আত্মারও তেমনি খাদ্য ও পানীয়ের দরকার—এই বিশ্বাস থেকেই নানা উপচার উৎসর্গ করার রীতি প্রচলিত হ'য়েছে। খ্রীন্টানদের ধন্যবাদ দান ও স্মারক অনুষ্ঠান প্রভৃতিও প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসের রূপভেদ!

১১৬ মর্শের পারে

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রাচীন মিশরবাসীরা প্রেততাতিত্রকদের বিদেহী আত্মায় কিবাসবান ছিল। তাদের 'ধারণা ছিল-জ্ভদেহের মধ্যে ঠিক দেহেরই অনুরূপ ছোট ছোট হাত, পা ও অঙ্গপ্রতঙ্গ নিয়ে আত্মার অভিতর্ত্ত थारक। **७:ंदरन रमर**दत 'प्यिकीय तूम' वा महौरतव व्यभताश्म ( छनन ) ব্দুদেহের মৃত্যু হ'লে ঐ অপরাংশ দেহের বাহিরে চলে যায়, কিন্তু আত্মা বে'চেই থাকে। মিশরীয়দের মতে দেহাতীত জীবন নির্ভার করে স্হলেদেহের অবস্হার ওপর, আর যতাদন জডদেহটি অবিকৃত থাকে ততদিন দেহাতীত আত্মার জীবনও থাকে আটুট। কিন্তু মৃতদেহের কোন অংশ যদি ক্ষতিগ্রন্ত হয় বা নণ্ট হয়ে যায় তো ঐ ন্বিতীয় সত্তার ( ডবল ) সেই অংশ ক্ষতিগ্রন্থ বা নণ্ট হয়ে যায়। এ'জনাই তারা 'মমি' তৈরী ক'রে অতো যত্ন নিয়ে ম'তেনেহ রক্ষা ক'রতো। সই বিশ্বাসই ছিল মিশরীয়দের প্রেততত্তেরর মূল। ব্যাবিলোনবাসী ও চার্লিডয়াবাসীরাও দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন আত্মার অস্তিত্ত্বে বিশ্বাস ক'রতো। কিন্তু ভাদের বিশ্বাস ঠিক মিশরীয়দের অন্তর্প ছিল না। তারা মৃতের দ্রামামান ছায়াতে আস্হাবান ছিল থাকে বলা হ'ত 'একিম্র' অর্থাৎ কাঠামো। তার গড়ন হ'ল জড়দেহের সমত্যল্য। কিন্তু তাদের ধারণা ছিলঃ সেই ছায়াকে অতি দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হতে হয়—যদি না বথাযথভাবে মুতের সমাধি ও অস্ত্রোন্টিব্রিয়াকলাপ সমাধা করা হয়। এজনাই তারা নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের অনুশীলন ক'রতো দেহাতীত সত্তাকে দূর্ভাগ্য হতে রক্ষা করার উন্দেশ্যে। সেই অস্ত্রোণ্টক্রিয়ার ব্রটি ঘটলে মৃতদেহের গ্রহ—যাকে বলা হ'ত 'আবাল্' অথবা মৃতদেহের ভূনিন্নন্হ আবাস ( অনেকটা হিত্তদের 'শৈওল'-এর মতো )। সেখানে ঐ আত্মা প্রবেশ করতে পারে না, এই কারণেই ভারা সমাধির সমরে অতো যত্ম নিতো। স্মৃতিস্তম্ভ-নির্মান, সমাধিস্ত্রপ তৈরী করা এবং তাদের ফুল, মালা, পতাকা দিয়ে সাজানো প্রভূতি আচার-অনুষ্ঠান বর্তমান ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় আব্দুও প্রচলিত রয়েছে। সেগুলি ঐ ब्याविद्यानवामी ७ ह्यानिष्यावामीत्मत जाहात वा नीजित्रहे जविभारे ७ অনুকরণ । সেগ্রলিই আমাদের সমাজের হস্তান্তরিত করা হয়েছে, আর আমরা সেই রীতিনীতির মর্ম' না জেনেই করেছি তার অন্ধ-অনুকরণ।

ঠিক এই ভাবেই দেখানো যায় যে, চীনদেশের ধর্ম নিছক পিতৃপ্রে,ষেরই প্রা। চীনেরা তাদের আত্মীয়-স্বজন পিতৃপ্রে,যদের দেহাতীত সন্তাতে বিশ্বাস করে। তারা পিতৃপ্রে,ষ্যের উপাসনা করে প্রয়োজনীয় মৃহুতের্ভাদের বেদান্ত ও প্রেততন্ত্র ১১৭

সাহায্য পাবে ব'লে। তাঁদের কাছে প্রার্থনা করে নিজেদের সুখেও সম্দির জন্য। এমন কি আজকের দিনেও বংশধরদের কৃতিছের জন্য দ্বর্গগত পূর্ব-পুরুষরা উপাধি ও প্রশংসা দ্বারা সম্মানিত হন।

যেখানে বিদেহী আথা দ্বগাঁয় জীবন ও অপাথি ব সংখভোগ করতে সক্ষম হয়, সে স্তরকেই 'পিত,লোক' বলা হয়। সেই *লোকের আধকর্তা হলেন যম*— যিনি মরণশীলদের অন্যতম, কিন্তু সংকর্মের বলে তিনি অমরতার স্তরে উন্নীত হ'তে সমর্থ হ'রেছেন। যাঁরা কঠোপনিষং বা সাার এডাইন আর্ন*লডে*ডর 'সিক্রেট অফ্রডেথ' (মৃত্যুরহস্য')-গ্রন্থটি পডেছেন তাঁদের 'যম' কথাটির সাথে নিশ্চয়ই পরিচয় আছে। যাঁরা বিকাশের উন্নত স্তরে পে**ীছান, তাঁদের** সুখ ও স্বাচ্ছন্য পিত,লোকের অধিপতি যমরাজ দান করেন যোগ্যতান,যায়ী। সেই পিত;লোককেই আধ্বনিক প্রেততান্তিবকরা 'প্রগ' বলেন। সেখানে যাওয়াই পিত লোক-উপাসক ও প্রেততাত্তি কদের প্রধানলক্ষ্য। প্রধান বা আর্থনিক কোন যুগের প্রেততাত্ত্বিকরাই তার অতীত কোন অবন্থারই বর্ণনা দিতে পারেন নি। যে ধর্মকৈ আধ্যনিক প্রেততন্ত্র প্রকৃত সত্যধর্ম ব'লে দাবী করে তা আমাদের শুধু এই বিশ্বাসটাকা সংগঠন করতে সহায়তা করে যে, মৃত্যুর পরেও আবার আমরা আমাদের আত্মীয় ও বন্ধদের সাহচর্য উপভোগ করতে পারবো এবং জীবনের সকল আনন্দ ভোগ করতে সমর্থ হবো। এর অনুরূপ আদর্শই সর্বদেশের পিত্র-উপাসকরা পোষণ করেন। আধ্রনিক প্রেততাত্ত্বিক বা প্রাচীন পিত্র-উপাসকের স্বর্গই পিতলোক। অনেকে এর অম্তি**ন্থে** স**ন্দেহ করতে** পারেন, কিন্তু সেই সন্দেহের কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই! প্রেতভন্ত মান ষকে মৃত্যুর এক স্তরে এগিয়ে নিয়ে যায়, প্রাতিভাসিক জ্বগং হ'তে নিয়ে যায় অদৃশ্য ও অজ্ঞাত একটি লোকে। এতে ক'রে বিচ্ছিন্ন দেহাতীত আ খাদের দির্থাতলোকের ওপরও বিশ্বাস জাগায়। এই মতবাদীদের আদর্শের যেখানে পরিসমাণিত ঘটেছে সেখানেই হ'য়েছে বেদান্তের উচ্চ আদর্শের সূত্রপাত। সে আদর্শ ব্যন্থি আত্মাকে **অনন্তস**ত্যের পথ নির্দেশ করে, যে পথ পরিদ্রামান জগতের উধের্ব স্বর্গের পারে পিত্রলাকের উধের্ব, দেবদতে এমন কি দেবতাদেরও আয়ত্তের বাইরে অবস্থিত। পিত্লোকের জীবন-সম্বন্ধে বহু বংসরের অনুসন্ধানের পর বেদান্তবাদী সভাদশাঁরা আবিষ্কার করেছেন যে. পিত;পুরুষদের স্বর্গলোকই সভোর সর্বোচ্চ সীমা নয়। তা হ'ল প্রাতিভাসিক সত্তারই অন্তর্গত এবং বিশ্বগত নিয়মের তথা কার্য ও কারণরীতির অধীন।

সেই পিত,লোকের জীবনও সীমাবদ্ধ— যদিও তার িহতি সহস্র বংসরও হ তে পারে। সত্যদর্শী বেদান্তের মতে চরমসত্যের সন্ধান পিতৃগণও জানেন না, বাসনা-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য তাঁরাও অপাথিব স্তরে পে'ছাতে পারেন না, তাই পরমসত্যের সন্ধানও তাঁরা দিতে পারেন না।

নিরপেক্ষ সত্যকে যাঁরা জেনেছেন তাঁরা ত দের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই জানতে পারেন, প্রেতলাকের অধিবাসী বা পিত লোকের অস্তর্ভ দের মধ্যে কেউই সেই অপাথিব সত্যকে জানতে পারেন না, স্তরাং তাঁরা অন কে সে বিষয়ে কোন শিক্ষাই দিতে পারেন না এজন্যই এই সত্যদশাঁরা তাঁদেব শিষাদের সাবধান ক'রে দেন যাতে তারা প্রেতাত্মাদের সাহায্য নেওয়াব চেন্টা করতে গিয়ে ব্থা সময় নন্ট না করে। কেননা প্রেতাত্মারা সেই বিষয়ে কোন জ্ঞান দিতে বা চরমসত্যের উপলন্ধির পথে কোন প্রকার সহায়তা করতে সক্ষমও নয়।

এই সাবধানতাকে উপেক্ষা ক'রে আধ্নিক আমেরিকার প্রেততাত্তিকবা বৃথা আশার বশবতাঁ হ'য়ে তাঁদের অম্লা সময় ও শন্তিকে নদট করেছেন, অর্থাৎ প্রেতাত্মাদের সন্তোষসাধন করার প্রচেণ্টায় তাঁরা ব'থা সময় নদট করেছেন। প্রেতাত্মাদের সাহাযো জীবনমৃত্যের রহস্যোদ্ঘাটন হবে, সমাধান হবে মানব-মনের সমস্যার এটাই তাঁদের ধারণা। আধ্নিক প্রেততাত্তিকদের দাবী হলঃ তারা এই সমস্ত পার্থিব বন্ধনগ্রন্থত, ব্দিহীন, নির্বোধ, অজ্ঞ আয়া—যারা মিডিয়মদের পরিচালিত কবে, তাদেরই কাছ থেকে সংগ্হীত দ্রান্তজ্ঞানের ওপর প্রতিণ্ঠিত করবেন সত্যধর্মকে। বেদান্তের অনুশীলনকারীরা তাই অনেক সময় আশ্চর্য হয়ে ভাবেন যে, কেমন ক'রে বিজ্ঞ প্রের্থ ও নারীরা এই সব সাধারণ প্রেততত্ত্বাধিবেসনে রাতের পর রাত যোগদান ক'রে কাটান এবং গভীর শ্রন্ধা ও মনোযোগ সহকাবে মিডিয়মের দুর্ব'ল মনের পরিচালক জ্ঞানবির্জিত প্রেতাত্মার অসংলংন প্রলাপ শোনেন।

আমেরিকাবাসী সকল শ্রেণীর মিডিয়মের সাথে কিছ্বদিন কাটানোর ফলে
আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে কিছ্ব বলতে ইচ্ছা করি। আমি
প্রেততাত্তিবকদের কাছ থেকে তাঁদের সংগে প্রেতাহ্বায়ক-অধিবেশনে যোগ
দেবার ও তাঁদের হয়ে কিছ্ব বলবার জন্য আমন্দ্রিত হই। আমার নিজের
ত্রিতর জন্য অন্মন্ধানের একটা স্বোগ গ্রহণ করার উন্দেশ্যে আমি তাঁদের
আমশ্যন আনন্দের সঙ্গে মেনে নিই। বহু জড়দেহধারী প্রেতান্ধাকে আমি

দেখতে পাই ও তাদের সংগে কথাবার্তা বলি। আমি অনেকের সাথে সদীর্ঘ আলোচনা চালাই এবং বহু, প্রন্ন করি, কিন্তু তাদের বা মিডিয়মদের এমন একজনকেও দেখলমে না.—যে সন্তোষজনকভাবে উত্তর দিতে পারলো। আমি তাদের মরণোত্তর জীবন, আস্মার উৎপত্তি, আস্মার যথার্থ রূপে, বিশ্বাস্মার সাথে আত্মার সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করি। এই ধরণের প্রশনগালি সম্বন্ধে তারা কথনোই কোর্নাদন উত্তর দেয় নি । পক্ষান্তরে তারা বহু: স্থানেই স্বীকার করতে বাধ্য হ'য়েছে তাদের অজ্ঞতা এবং বলেছে 'আমরা এ'সব ঠিক জানি না বরং আমরা যা জানি তার চেয়ে তুমিই ভালো জানো।' কতকগুলি প্রেতায়া বৈঠকে যোগদানকারীদের ব'লেছে তাঁদের প্রশেনর জবাবে আমার মতামতকেই মেনে নিতে। মাত্র কয়েক বছর আগে একবার এমন একটি সাধারণ অধিবেশনে মিডিয়মের মধ্য দিয়ে একটি প্রেতান্থাকে এখানে যে একটি চিন্তার বান্ধ Thinking-box বসানো রয়েছে তাঁর সামনে আমি কি বলবো' এই রকম বলতে শনে আমি আশ্চর্যান্বিত হই। একজন আর্মোরকাবাসী নিগ্রো-প্রেতামার কাছ থেকেই ঐ উদ্ভিটি আসে, আমি সেই মিডিয়মের ন্বামীর পাশেই বসে-ছিলাম। তিনি ছিলেন আমার বন্ধ, আমি তাঁকে এই মন্তব্যের অর্থ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেনঃ 'ও মনে করে যে, আপনি অত্যন্ত জ্ঞানী, তাই নিজের ক্ষমতা দেখাতে পারবে না। দঃখের বিষয়, বৈকালে সেই অধিবেশন সে দিন সফল হর্মান। আর একবার আমার প্রেতাত্মার সংগে দীর্ঘ আলোচনা হয়, আমি তাকে প্রেতলোকের জীবন সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করি। আমার প্রশেনর উত্তরে আলোচ্য সেই মেয়ের আত্মাই বলে যে, সে স্কুলে যেতো ও বই পড়তো। আমি জিজ্ঞাসা করি: 'ত্মি কি বই পড়, যদি কোন বই পড়ে থাকো তো তার নাম বলতে পার কি? সে জবাব দেয়: 'না, আমি নাম বলতে পারবে না।' তার জবাব সব বাজে।

অনেক সময় আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমার নিজের চিন্তাগ্রনিল আশ্চর্যপ্রকারে মনোপঠনের সাহায্যে জেনে নিয়ে এমনভাবে জবাব দেওয়া হয়েছে যাতে মনে হয়েছে যেন আমি নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিছি । 'পর্নর্জাশ্যবাদ'-সম্বন্ধে আমার বন্ধব্য শ্রেন মিডিয়মরা যে মন্তব্য করেন তাতে আমি খাশী না হয়ে পারি না। অনেক মিডিয়ম আমাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন ক'রে বলেছে : 'আপনি যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আমার শিক্ষক অবিক্রন্স তাই আমাকে শিথিয়েছেন। কিন্তু অন্যরা সে বক্কর্য শ্রেন খাশী হতে

পারেনি, কেননা তাদের প্রেত-নির্দেশকদের কাছ থেকে তারা সে'ভাবে নির্দেশ পায় নি।'

এখন ধরা যাক্, প্রেততন্তেরে সব-কিছ্ই সত্য এবং বাস্তব, কিন্তু তাহলেই বা বিদেহী আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগের সাহায্যে প্রেততন্তর্জ্বর তাদের কৌত্রহল চরিতার্থ করা ছাড়া আর কি লাভ করতে পেরেছে? তারা কি উচ্চতম সত্যের সম্বন্ধে কোনপ্রকার জ্ঞান লাভ করতে পারবে? মানুষের অধ্যাত্মভাবকে পরিচালিত ক'রে এমন কোন উচ্চতম রীতির পরিচয় কি তারা এর সাহায্যে পেতে পারবে? তারা জানতে পারবে কি—কোন কোন মানুষ প্রিথবীতে এসেই আবার হঠাং বিদায় নিয়ে কেন চলে যায়? আমি বহু মিডিয়ম ও তাদের প্রেত নির্দেশককে জিল্পাসা ক'রে দেখেছি যে, তারা আত্মার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুই জানে না। ছোটবেলার রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে তাদের যেমন শেখানো হয় ঠিক সেরকমই গোঁড়া খ্রীন্টান মতবাদের ওপর ভিত্তি ক'রেই তারা সর্বাদা উত্তর দিয়েছে। তারা বলে, ঈম্বর, আত্মাকে স্টিট করেন আর মানুষ বা প্রাণী ঠিক যে সময়ে জন্মগ্রহণ করে, সেই সময়ে এবং এই আত্মাই চিরাগভাবে বিকশিত হয়। যদি কেউ প্রশ্ন করেঃ 'ত্রমি কি করে জানলে "যে দেহ স্টিট হবার আগে আত্মার অস্তিত্ব ছিল না? তারা আর উত্তর দেবে না।

যদিও মৃত আত্মাদের সাথে এই যোগাযোগসাধনের ফলাফল বহুস্থানেই দ্রান্তি ও বার্থাতায় পর্যবিসত হয়েছে ও যে তথ্যপুলির সন্ধান পাওয়া গছে সেগালি মনোপঠন ও চিন্তা-সংক্রমণ ছাড়া আর কিছুই নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে তবুও এমন অনেক সত্যিকারের তথ্য আছে যেগালি এই প্রেত-সংযোজন ছাড়া আর কোনভাবেই জানা সন্তবপর নয়। অনেক্রেক্রেই প্রেতাত্মার দ্বারা শ্রোত্বর্গ বিদ্রান্ত হয়েছেন, 'কেননা প্রেতাত্মাদের অনেকেই না সত্যবাদী—না বিশ্বস্ত। কখনো কখনো তারা অন্যের আকৃতি ধারণ ক'রে উপবেশকদের প্রবন্ধনা করে, আর মিডিয়ম বেচারীয়া জানতেও পারে না যে তাদের প্রেত-নির্দেশকরা তাদের ওপর কি চাল চালালে। এর জন্য অনেক সময়েই দ্রান্ত খবরের জন্য মিডিয়মদের দায়ী করা যায় না বরং সেই দ্রান্তির জন্য দোষী ও নিশ্বনীয় প্রেতাত্মারা। তাহলে আমরা এই অজ্ঞ প্রবন্ধক মিডিয়ম অপেক্ষা অন্ধিক জ্ঞানী প্রেত-নির্দেশকদের কাছ থেকে কি ক'রে অনপেক্ষিত্ত সত্যকে জানবার আশা করতে পারি ? এই পার্থিক কথনে আবন্ধ প্রেতাত্মাদের

বেদান্ত ও প্রেততত্ত্ত্ব ১২১

সাথে সংযোগ সাধন ক'রে প্রেততাত্তিরকদের অনপেক্ষিত সত্যকে জানবার আশা করা ব্থা। ভারতে সত্যসন্ধানীরা কখনো প্রেতাত্মাদের সাহায্যে আত্মা বা ঈশ্বরকে জানার চেণ্টা করতে যান না, কারণ তাঁরা ছেলেবেলা থেকেই শেখেন—যে-আত্মারা মরণশীল মানবের সাথে সংযোগ রাখে তারা অভ্ত ও পার্থিব। তাদের সাহায্য আমাদের অপেক্ষা বরং আমাদের সাহায্যই তাদের অনেক বেশী প্রয়োজন।

এই সত্যসন্ধানীরা পিত পুরুষ বা বিদেহী আন্তার কাছে জ্ঞানলাভের সন্ধানে যায় না, তারা জানে যে স্বর্গ, প্রেতলোক বা পিতলোক কোনটাই স্বাদ্বত নয়, মান্য বাসনার বন্ধনে আবন্ধ হয়েই ঐ সব লোকে যায়, ক্ষণিকের জন্য তাদের শ্ভকর্মের ফল ভোগ ক'রে নিদ্ধারিত কালের অতি ক্রমে আবার সেই স্তর হ'তে জগতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। তারা অপরাপর মানুষের মতোই তাদের ইচ্ছাকে পরিত প্ত করতে আবার প্রনর্জ মরূপ চক্তের কবলে পড়ে, কেননা সে ইচ্ছাপর্তি একমাত্র ধরণীর এই স্তরেই হওয়া সম্ভবপর। ইচ্ছাব্তির অধিগত কোন বান্তিই জন্ম ও পনেজন্মিকে অতিক্রম করতে পারে না। উচ্চতম দ্বর্গলোক হ'তে পাথি'ব বিকাশ পর্যন্ত প্রতিটি দ্তরকে ব্যাপ্ত ক'রে বিরাজ করছে এই জন্ম ও প্রনর্জন্ম-চক্র। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ইচ্ছার অগ্তিত্ব থাকবে ততক্ষণ আমরা নানা অবস্হা ও পরিবর্তানের ভেতর দিয়ে এমন পারিপাশ্বিকতার সাথেই মিলতে পারবো যা পরিবর্তনের অধীন। আধ্রনিক প্রেততাত্তিকদের কল্পিত স্বর্গে যাঁরা যান তাঁরাও কর্মফলের ভোক্তা, তাঁরাও কার্য ও কারণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অধীন। এই নীতির ব**ন্ধনে তাঁরা তাঁদের শভেকর্ম** ও সাঁচন্ডার ফলভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকেন। তারপর আবার নতান জন্ম নিয়ে তাঁদের মানবীয় চিন্তা ও ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য এই জগতেই

০। বাংবারণ বাদি বন্ধাহতে বাাখ্যা করেছেন কেমন ক'রে আরা 'মুখ্যপ্রাণ,' ইব্রিয়, মন, অবিভা (অজ্ঞানতা) নৈতিক উৎকর্যতা, অসংকর্ম ও পূর্বতন জীবনের সংখ্যরকে সংগে নিয়ে প্রাতন বেহকে পরিত্যাগ ক'রে নতুন কলেবর গ্রহণ করে। মহর্ষি বাাস 'তম্বন্ধতিপত্তো রংহতি সংগরিবন্ধঃ প্রারোনিরূপণাম্'—এই ওর অধ্যারে ১ম পাছের ক্রে থেকে 'বোনেঃশনীতম্' এই ২৭ ক্রে পর্যন্ত কর্মকল অমুবারী বিবেহী আরার গতি-সম্বন্ধে বর্ণন। করেছেন: তাছাভা 'কৃতাত্যরেহমু শরবান্ দৃষ্টামৃতিভাং ব্যেতমনেরচে' এই ওর অধ্যার ১ম পানের ৮ম ক্রে পরলোকে প্রেভারার গতি বাকার ক্রম্থ আবার ভোগলোক বর্ণীতে ক্রিরে আনে—'পুনরাবর্তত্বের্থতম্ব'। পভিত ম্যারমুলার The Six System of Indian Philosophy-এর ১৭৫-১৮- পৃঠারও এ' সম্বন্ধ আলোচনা করেছেন।

ফিরে আসেন। চিন্তা, কর্ম ও ইচ্ছা অনুযায়ী বার বার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে তাঁরা জম্মের চক্রে ঘ্রতে থাকেন। তাঁরা পিত্লোক স্বর্গ তথা প্রেতলোকের অপরাপর স্তরেও যেতে পারেন। এই কর্ম স্তরেক উপলব্ধি ক'রেই বেদান্তমতের অনুগামীরা ও ভারতীয় সত্যানুসন্ধানীরা সেই নির্দিষ্ট পর্যাটরই অনুসন্ধান করেন— যে পথে তাঁরা জন্মমৃত্যু-চক্র ভেদ ক'রে সমস্ত পার্থিব অবস্হা, সমস্ত স্তরের ও এমন কি পিত্-প্রকদের ও প্রেতভাত্তিরকদের স্বর্গ এবং দেবতাদের উচ্চতম স্তরেরও পারে যেতে পারেন।

পরিপার্ণ সভ্যের অনাভাতি, বিশেষ শাশ্বত ও অনন্তের যে রাজ্য সেখানে নিয়ে যাবার যে পথ তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হ'ল পিত্লোকে যাবার পথ। কিংবা দৈবতবাদী ধর্মান:চারীদের বা অধ্যাত্মবাদীদের পথও তা থেকে আলাদা। যারা পিত পরে, যদের প্রজা-উপাসনা করে, স্বর্গলোকে যাওয়া নির্ভার করে তাদের ভালো ও সংকাজের ওপর ; অর্থাৎ তাদের সদ্পতি নির্ভার করে সচিন্তা ও সংকর্মের ওপর। কিন্ত এটা নয় যে, তারা সং কাজ ও সচিত্তা করবে আর তাদেরই ফলম্বরপে পাবে দিব্য-ঈশ্বরান্ভ্তি, আত্মন্বাধীনতা বা সকল ধর্মের চরমলক্ষা শাশ্বত সতাকে। চিন্তা ও মনের পারে যে দিবারাজ্য আছে সেখানে কোন-কিছা সংকাজ ও সচিত্তা নিয়ে যেতে পারবে না কেননা মন ও চিন্তার পারেই সেই রাজ্য, কাজেই তাদের ফল দিব্যপ্রাণিত দিতে পারে না। তারপর মার্নাসক রাজ্যের সীমানার সম্পূর্ণ বাইরেই সেই দিব্যান,ভূতির রাজ্য, কাজেই মন, ক্রি বা ইণ্ডিয়ের কোন বিষয়ই সেথানে নিয়ে যেতে পারে না মানুষকে। স্তেরাং কোন সংকর্ম কিংবা প্রেতান্মার বা পরলোকের ওপর বিশ্বাস মান্ত্রকে পবিত্র আত্মার অনুভূতির দ্বাদ দিতে পারে না। পিত,পার ্রদের পা্জার শ্বারাও সেই অনুভূতি লাভ করা যায় না, কিন্তু একমাত্র তা লাভ করা যায় আত্মজ্ঞান ও জীব-ব্রহ্মের দিবাসম্পর্কের সতাজ্ঞানের ম্বারা। বেদান্তে একেই বলা হয়েছে 'দেবযান', অথাৎ দিবাপথ বা দেবছের বা অমৃতছের দিকে নিয়ে যাবার পথ।8 এই পথের পথিকরা হ'লেন তারাই যাঁরা সাত্যকারের সরল ব্রহ্মসন্ধিংস, ; কি বাহ্যিক ও কি মানসিক সকল বুকুম পার্থিব ভোগে উদাসীন এবং সাধারণ

৪। ছান্দোগ্য উপনিবৰ (১০।১-।৩-৪), বৃহৰাৰণাক উপনিবৰ ও ঈৰোগনিবছের ১৮শ লোকে এই 'ছেববান' সম্বন্ধে আলোচন। আছে। ঈলোপনিবছে বলা হলেছে: 'আগ্রে নর স্থপথা রায়ে অস্থন্ প্রভৃতি। এখানে 'হণ্ড' অর্থে 'ছেববান'। এই ছেববান বাসবক্তকারী ক্র্মীদের ছিল্পমার্গ বিধা অন্তান্ত শ্রেচ থেকেও তির। ভগবদ্দীতার (৮।২৪।২৫) উল্লয় ও

বেদান্ত ও প্রেততত্ব ১২০

মরণশীল মান্বের উধের্ব সেই সব মহাত্মারা—যাঁদের আত্মস্থ অজ্ঞানরপ মেথের দ্বারা আব্ত নয়; যে সব ম্মৃক্ত্ ভাগাবানের চরমলক্ষ্য ও পরম আকাৎক্ষা শাশ্বত সত্যবস্ত্তকে উপলব্ধি করা। তাঁদের সঙ্গে ঠিক পিত্লোক-কামীদের ত্লানা করা চলে না, কেননা পিত্লোক যাঁরা চান তাঁদের প্রাণিত অধ্যাত্মকল্যানণকামীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

জীবন-মৃত্যুর নিগ্ ঢ়েরহুসাভেদ করার জন্য আমাদের পরমসত্যের পথচারী হওয়া উচিত। সত্যকারের ধর্ম কোন প্রেতবৈঠকে লব্ধ বাস্তব রূপ ও অভিজ্ঞতার বা পিতৃপুর্যুষদের প্রজার উপর নির্ভার করে না। কাজেই বেদান্তের ধর্ম থেকে কোর্নাদনই শিক্ষা পাই না বিদেহী আত্মাদের কাছ থেকে দিব্যজ্ঞান প্রার্থনা করতে, কিংবা তাদের পিছনে পিছনে ছুটে সময় ও শক্তির অপব্যয় করতে, কেননা এদের কোনটার ফলই কার্যাকরী নয়। প্রেত দুশীলনকারীরা চরমজ্ঞানের অধিকারী হতে চান বিদেহী আত্মাদের সংগে সংযোগ স্থাপন করে, কিন্তু তাতে তাঁরা কৃতকার্য হন না, বরং তাঁরা প্রেতাত্মাদের মোহেই আবদ্ধ হন। তাও তাঁরা জানেন না যে, ধরণীর মায়ামোহে মুগ্ধ প্রেতাত্মাদের ক্ষমতা কতাইকা।

প্রেতবৈঠকে দেখা যায়, সীমাবন্ধ জ্ঞান নিয়ে প্রেতান্থারা জ্ঞানী কিংবা মহাত্মার ছণমবেশে আত্মপ্রকাশ করে। উচ্চজ্ঞান দেবে এটাও তারা ভাগ করে, কিন্তু বৃদ্ধিমান লোক সহজেই বৃঝতে পারে ঐ সব প্রেতান্থারা প্রতারক কিনা। স্বতরাং প্রেতান্থাদের নিয়ে চলাফেরা করার কাজে সাবধান হওয়া উচিত। এমন লোক আমি দেখছি যারা প্রেততত্ত্বের আলোচনা ও তার কার্যকলাপ দেখে পরিশেষে সকল বিশ্বাস হারিয়েছে ও ঐ বিষয়ে একেবারে নাম্তিক হয়ে গেছে। উচ্চচিন্তার ক্ষেত্রে রতমান প্রেততাত্ত্বিকদের এক রকম শিশ্ব হিসাবে গণ্য করা যায়। ভারতে সত্যান্সিক্ষিৎস্রা হাজার বছর ধরে প্রেতান্থাদের আলোচনা ক'রে ইহলোকের মায়ায় আবন্ধ এবং উন্নতধরনের প্রেতান্থাদের বিষয়েও যথেণ্ট অভিজ্ঞতা সপ্তয়্ম করেছেন। তাই হিন্দ্রো কাউকে মিডিয়ম হবার জন্য বলেন না। তারা বলেন, যারা ঐ ধরনের কাজে লিশ্ত হয় তারা

কশিবারণের উরেধ আছে: 'অগ্নির্জোতিরহ: শুক্র: বগ্নানা উত্তরারণম্, তত্ত্ব প্ররাতাগচ্ছতি বন্ধবিধা জনাঃ। ধুরোরাত্রিতথা কৃষ্ণ: বগ্ননা কশিবারনম, তত্ত্ব চাপ্রদাম জ্যোতিবোগী প্রাণ্য-নিবর্ততে' প্রভৃতি।

বড় রকমের মার্নাসক পাপই করে, কেননা তাতে তারা যে দেহ-মন পেয়েছে নিব্দের উন্নতি সাধন করতে তাদেরই বিকিয়ে দেয় প্রেতাঝাদের ইচ্ছার ক্রীড়নক হ'য়ে।

আমরা জানি, পরিশেষে মিডিয়মের নৈতিক ও দৈহিক ক্ষেত্রে কম-বেশী অধঃপতন ঘটে। পরলোকতত্ত্ব বদি মান্যের মনকে উন্নতই করে তবে বেশীর ভাগ মিডিয়মরা কেন জ্ঞানহীন ও ব্যক্ষিহীন হয়! কারণ তারা জানে না থে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞগতের নিয়মের দ্বারাই আমরা নিয়ন্তিত হই। আত্মসংযমের শক্তি তাদের নন্ট হয়ে যায়। তাঁরা তাদের অচেতন হওয়ার অবস্হাকে আয়তে আনতে পারে না, অথচ ঐ অবস্হায় তাদের প্রাণের অভিব্যক্তি বন্ধ এবং মন, মস্তিত্ব ও সকল ইন্দ্রিয় অজাত একটি শক্তির (প্রেতান্ধার) অধীন হ'য়ে পড়ে।

মিডিয়মদের ইচ্ছাশন্তি দুর্বল হয়। তাদের প্রাণশন্তি, প্রকৃত ও ব্রহ্মিশন্তি সমস্তই প্রেতাত্মাদের অধিগত হয়, এবং প্রেতাত্মারাই বরং তাদের ওপর প্রভ্রত্ম করে। একবার আমি একজন ভাল মিডিয়মকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম প্রেতাবেশের পর তার মন ও জ্ঞানের অবস্থা কি রকম হয়। তাতে সেই মেয়েটি উত্তর দিয়েছিল: 'আমি অনুভব করি যেন শরীরে আমার কিছু নেই; সব শন্তি ও জীবনকে আমার কে যেন বার করে নিয়েছে, ভেতরটা সবই খালি। কিছুক্ষণের জন্য আমি তাই কিছুই ভাবতে বা করতেও পারি না'। এটা কি সাত্যই একটা শোচনীয় অবস্থা নয়! এজন্যই ভারতবর্ষের হিন্দুরা কাকেও মিডিয়ম হ'তে উৎসাহ দেন না। বরং কাকেও যদি দেখেন যে মিডিয়ম হতে চেণ্টা ক'রছে তবে প্রতিনিব্ত করেন তাঁদেরই সকল চেণ্টা দিয়ে। ইহলোকের মায়ায় আবন্ধ প্রেতাত্মাদের কাছ থেকে দুর্বলচিত্ত লোকে সাহায্য চায় এবং প্রেক্সন্ধারাও তাই আনন্দ পায় তাদের ওপর প্রভূত্ব করতে।

অবশ্য সত্যিকারের যে সব প্রেভাবতরণ-কার্যকলাপ, তার কতকগ্রিল হরতো লোকের উপকার করে, তাদের কোত্ত্ল নিব্ত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মরণের পারে জীবনের প্রতি বিশ্বাস এনে দেয়। প্রেভান্থারা আমাদের প্রাভাহিক জীবনের বা কার্যসংক্রান্ত ছোটখাট ঘটনার হয়তো ভবিষ্যম্বাণী করতে পারে, কিন্তু ভাই ব'লে দিব্যান্ত্তি বা পরমজ্ঞান ও স্থের কোন সন্ধানই ভারা দিতে পারে না। এই বিদেহী প্রেভান্ধারা কিন্তু কোন

দেবদতে নর, তারা আসলে ইংলোকের মায়ায় আবদ্ধ প্রেতায়া। আধ্নিক প্রেততন্ত্রবাদ উৎসাহ যোগাতে পারে আমাদের বিদেহী বদ্ধবাদ্ধবদের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য যারা মৃতায়াদের অন্তিম্বের বিষয়ে সন্দেহবান তাদেব মনে সাস্ত্রনা আনতে পারে। কিন্তু তাই বলে প্রেততন্ত্রবাদ দিতে পারে না আমাদের চরমসত্য সেই ব্রহ্মের অন্ত্রি, কিংবা যারা পিত্রোকে বাস করেছে তাদেরও কোন উচ্চলোকে তালে দিতে।

বেদান্ত-প্রচারিত ধর্মের লক্ষ্য হ'ল প্রত্যেক মান্যুষ যাতে যথার্থ দ্বর্পকে উপলব্ধি করতে পারে—পরমান্ত্রার সাথে যাতে তার প্রমিলন হয়। দেশ, কাল ও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হয়ে আমরা প্রথিবীর মায়ায় আবদ্ধ হই, বেদান্তের ধর্ম আমাদের সে সকল বন্ধন থেকে মৃত্তু ক'রে পরমসন্তায় প্রতিষ্ঠিত করে। উদ্দেশ্য— এ' জীবনেই যাতে শাশ্বত সত্যকে আমরা জানতে পারি ও প্রেজ্ঞানসম্পন্ন ভগবানের মতো পরিপ্রেণতা লাভ করতে পারি। ব্রহ্মান্ত্রিতলাভই বেদান্তের সর্বোচ্চ আদর্শা। সমস্ত ধর্মের চরমলক্ষ্যে উপনীত হবার সেপথ প্রদর্শন করে এবং পরমপবিশ্বতার উদ্বোধন করে মান্বেব প্রাত্যহিক সমস্ত কর্মের ভেতরে। আর তাহলেই শার্মীরক ও মার্নাসক সকল অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে আমরা ঈশ্বরের সচল বিগ্রহর্পে বাস করতে পারি। বেদান্তে তাই বলা হয়েছে:

ত্মি শত সহস্র শাদ্র পড়তে পারো, দিনের পর দিন কেতাবের শ্লোক আওড়াতে পারো, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পারো, সাহায্য পাবার জন্য প্রেতাত্মা বা দেবদ্তদের উপহার দিতে পারো, জ্ঞানের জন্য বিদেহী পিতৃপ্র্যুষদের উদ্দেশ্যে আরতি দিতে পারো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হবে না—্যতক্ষণ না তোমার সত্যান্তরূপ আত্মাকে উপলন্ধি করতে, পারো, যতক্ষণ পর্যন্ত না সর্বব্যাপী আত্মার সাথে তোমার আত্মার মিলন ঘটাতে এবং এই জীবনেই অধ্যাত্মজ্ঞানের চরম পরিগতি লাভ করতে পারো। আত্মজ্ঞান-লাভই মান্মকে একমার প্রশ্বাধীনতা ও শান্তি দিতে পারে।

### দ্বাদশ অধাায়

পরলোকতত্ত্ব ও পিতৃপ্র্র্ষপ্জা

প্ থিবনির শ্রেণ্ঠ ধর্ম গর্মালর মতো আধ্যুনিক পরোলোকতত্ব অলৌকিক কোন কারণ থেকে স্থিট হয়েছে বলে দাবী কবে। খ্রীফ্রীয় ধর্ম তত্ত্বের ওপর এই নত্ত্বন পরলোকতত্ত্ববাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার ক'রে পাশ্চাত্য জাতি সমূহের বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহারের যথেষ্ট সংস্কার-সাধন ক'রেছে। গত পঞ্চাশ বছরের ভেতরে এই আধ্যুনিক পরলোকতত্ত্বের কল্যাণে পার্থিব জড়শরীর নন্ট হয়ে গেলেও অশরীরী প্রেতাত্মাদের বিস্ময়কর ক্রিয়াকলাপ দেখা গেছে। গত শতকের শৃষ্ক এবং নাস্তিক চিন্তাধারার ফলে যাঁরা প্রায় নির্পায় হয়ে দ্বংখ ভোগ ক্রেছিলেন তাঁদের অনেকের অন্তরে স্বস্থিত ও সান্তব্বনা জ্বিগরেছে এই তও্ত্ব।

আধ্বনিক প্রেততন্ত্রবাদের প্রসাদে এক ধরনের বিশ্বাসের স্থিত হয়েছে যে, জড়শরীরেও মৃত্যুর পর 'আত্মা' ব'লে একটি পদার্থের অস্তিতত্ব থাকে। বিদেহী আত্মারা পরলোকে যে অনস্তকালের জন্য দ্বঃখ-যাবা ভোগ করে না, তারা সেখানে স্থে শান্তিতে থাকে' আত্মীয়-স্বজনদের মোটেই ভ্রলে যায় না, বরং দ্বঃখে-বিপদে তাদের সাহায্য ও রক্ষা করে এবং এই বিষয়ে ঐ আধ্বনিক পরলোকতন্ত্রের কল্যাণে জানা গেছে। তা'ছাড়া আমরা আরো জানতে পারি যে, প্রেতাত্মাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাদের বলা যায় 'অভিভাবক দেবদ্ত', অর্থাণে তারা তাঁদের ইহলোকে প্রিয়জনদের দেখাশোনা করেন ও যতদ্রে সম্ভব উপায়ে তাঁদের সাহায্য করতে চেণ্টা করেন।

আধ্বনিক পরলোকতত্ত্ব মরণোত্তর জীবনের বিভীষিকা অপসারিত ক'রে মান্বের মনকে জানিয়েছে মরণের পারে আশ্চর্যময় সেই দেশের খবর, জানিয়েছে মরণের পারে এক জীবনসত্ত্বার প্রতি দঢ় বিশ্বাস। মিভিয়মদের মারফং বিদেহী আত্মাদের সাথে যোগাযোগ পাতিয়ে, কিংবা প্রেভাহ্বান-বৈঠকে যোগদানকারীদের মনকে অলৌকিক জিনিসের জ্ঞানে উন্নত করার জন্য গোপনেই হোক আর প্রকাশ্যেই হোক অভিজ্ঞ ও সভ্যান্বসন্ধিংস্ব প্রেভাত্মাদের নিয়শ্যণের মাধ্যমে নরা-প্রেভতত্ত্ববাদ যথার্থ ধর্মের প্রভিষ্ঠা করার দাবী জানিয়েছে।

আধ্রনিক ব্রুগে পরলোকতত্ত্বের অনুশীলন ক'রে যে সত্যধমে'র প্রতিষ্ঠার

প্রয়াস চলেছে তা প্রাচীন যুপের মানুষের আঁধারের মধ্যে আলোর সন্ধান পাবার চেন্টার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিদেহী আত্মীয়-স্বজনের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তারা যে সাধনা করেছিল এবং মরণের পারে রহস্যকে জানার তাদের যে চেণ্টা তাই থেকে সৃষ্টি হয়েছিল প্রেততত্ত্ব্রিজ্ঞাসা। মোটকথা আধ্বনিক পরলোকতত্ত্ব আমাদের নিয়ে যায় এক অতীত যুগের দেশে, তথন আদিম অধিবাসীদের অশিক্ষিত মন চাইতো বিদেহী বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের স্মরণে রাখতে। মৃতদের ভৌতিক আবিভবি দেখেই তাঁদের বিশ্বাস জ্বেগছিল মরণোত্তর জীবনের প্রতি। তারা বিশ্বাস করত যে, তাদের পিতৃপ্রের্ষেরা বেণ্চে আছে, তারা তাদের সমুষ্ট করতে চেণ্টা করে সেইসব কাজ দিয়ে যেগুলো তারা অত্যন্ত ভালবাসতো রক্তমাংসের দেহ নিয়ে ইহজগতে বেণ্চে থাকার সময়।

অনেক পশ্ডিত মনে করেন, অলোকিকতা থেকে উৎপন্ন ব'লে যে বড় বড় ধর্ম'-সম্প্রদায়গর্মিল দাবী জানায়, তাদেরও স্থিট হ'য়েছে এই ধরনের পিতৃপুরুষপ্তা থেকেই। আমরা সকলেই জানি, পিতৃপুরুষপ্তা বলতে ব্যায় বিদেহী প্রেতাত্মাদের সম্বন্ধে এক ধরনের বিশ্বাস। আমরা যেমন বিশ্বাস করি তারা অলোকিক শান্তিসম্পন্ন তেমনি তাদের স্মৃতিকেও আমরা অহরহঃ মনে জাগর্কে রাখি। পিতৃপুরুষদের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে আমরা যদি তাদের ইচ্ছার ওপরই কত্'ছ ছেড়ে দিই তবে তারা যারা আমাদের আগে এ'লোক থেকে চলে গেছে তাদের সহান্ভ্তি ও সদয় অনুরাগ আমরা পেতে পারব।

প্রাচীন ইজিপ্টবাসীদের ভেতর বর্তমান প্রেততাত্তিকদের মতো বিশ্বাস আমরা দেখতে পাই। তাঁরা বিশ্বাস করতেন প্রত্যেক মানুষের ভেতর হাত পা ও অংগ-প্রত্যঙ্গযুক্ত আর একটি মানুষ বাস করে। সেই মানুষটি হ'ল প্রায় জড়দেহযুক্ত মানুষের মতো 'দ্বিতীয় সন্তা' (স্ক্রের্দেহ)। সেই স্ক্রেশারীর মানুষের দেহের মধ্যে বাস করে আবার বার হয়ে যায়। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, ঐ দ্বিতীয় সন্তার জীবন সম্পূর্ণ নিভর ক'রত জড়দেহী মানুষেই বাঁচা-মরার

১। ডা: কে জি ফোলার 'দি গোভেন বাট' প্রছে বলেছেন, আফ্রিকার বান্ট্-সম্প্রদার দক্ষিণ-আফ্রিকার কুল্, ঠেগা ও অগ্রাগর কাক্রী-সম্প্রদার, বিটিপ-বয়-আফ্রিকার নিগোনি লামান ও ব্রিটিপ-পূর্ব-আফ্রিকার বাবওেলে, মানাই ফ্রক, নান্দি ও থাকায়-সম্প্রদার, আপার নাইলের দিনকা, মাদাগাঝারের বেড, সিলি ও অক্তাক্ত লাভি, বেনিরোর ইবন প্রভৃতি এমন কিরোমান ও প্রীক্ষের একটা সাধারণ বিবাদ ছিল বে, মৃত আছা আবার বেঁচে ওঠে এবং সাগ ও অক্তাক্ত অক্ত-আবোরারের আকারে তাক্ষের বাড়ীতে এমে প্রার্পন করে।

ওপর। যদি জড়দেহীর শরীরের কোন অংশের ক্ষতি হয় তো প্রেতাত্মা বা সক্ষ্মশরীরেও ক্ষতি হবে। এরই জন্য ইজিপ্টবাসীরা তাঁদের পিতৃপ্রেষদের মৃতদেহের অতো যতা নিতো—মৃতদেহটাকে 'মমী' করে বাজিয়ে রাখত। আগেও বলেছি যে, সেই উন্দেশ্যেই ইজিপ্টের ব্বেক অসংখ্য পিরামিড (মৃতের উন্দেশ্যে তৈরী স্মৃতিস্তুপ) এখানে সেখানে গড়ে উঠেছে মৃতদেহগ্যলিকে রক্ষা করার জন্য।

ইজিণ্টবাসীদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল, যতদিন পর্যন্ত পাথিব দেহ অক্ষত থাকবে ততদিন বিদেহী আত্বা বা সক্ষ্মেদেহও অক্ষত ও অট্টে থাকবে। প্রচৌন ব্যাবিলোনবাসীদের এথরণের বিশ্বাস ছিল—যদিও তা ছিল ইজিণ্টবাসীদের

২। (ক) দার্শনিক ডা:এ. ডব্লিট. বেন এই প্রসঙ্গে তার গ্রীক ফিলোজকার্গ, (১৯১৪ প্রথেছ (প্র: ৫০৩-৫০৪) উল্লেখ করেছেন: যেটা এখন আমর। পরীক্ষা ক'রে দেখতে পাক্ষি তা হ'ল ইজিপ্টবাদীদের শাসনকালে শ্ব-সংকারেব শুতিচিহুওলির প্রকৃতির পিছনে ডাদের যে সাধারণ বিখাস প্রচলিত আছে সে বিবরে আমাণের বিশেবজ্ঞরা সকলেই একষ্ত। বেশীর ভাগ শ্বতিচিক্তলৈ সাক্ষা দেৱ আহ্বার অমরত বিষয়ে আর নেগুলির নিষ্পন হ'ল বিচিত্র न्नातकनिति। कथनत वा श्राप्तवर्गित कथनत वा करदेवत मध्या श्राप्ताकित हैस्मरण ये भव स्वा-সামগ্ৰী দেওছা হত। এমন লিপি পাওছা বায়-বার কোনটার লেখা আছে-আমি আমার স্বামীর অন্ত অপেকা করেছি। এই স্মারকলিপিটি হরতো দেওর। হরেছে কোন দাস-পত্নীর মুভবেহের পাপে। আর এক জারগার হরতো লেখা আছে একজন বিধবা ৰপছে ভার মৃত শ্বামীর জন্ম-ভিক্ষা করছে পাতালে দেবতার কাছে শ্বামীর আন্তার মঙ্গলের জন্য এবং বাতে স্বামী ব্লাত্ৰিকালে তাৰ কাছে আবাৰ আসে তাৰ জন্য (পিতৃপুক্ৰব্ৰেৰ কাছে) প্ৰাৰ্থনা জানার। হরতো একটা পাধরে লেখা আছে মরণে তোমার সত্যিকারের মৃত্যু হরনি'। আবাৰ হয়তো লেখা আছে পিতা তাৰ পুত্ৰকে হাৰিয়েছেন নিউমিডিয়াতে, ৰলেছেন: না, নীচে পিতৃলোকের অরে তুরি বাওনি, নিশ্চঃই অর্গের নক্ষত্রলোকে আছো। ম্যাসিডেনিয়ার কিলিপ্লির কাছে ডেক্সাটোর একটা কবরে লেখা আছে: মা তার ছেলের উদ্দেশ্যে তার কবরে লিখেছেন, মরণের ক্রছতার আমর। অভিশপ্ত, কিন্তু তমি ইলিয়ান ক্রিড-রূপে বর্গে গিয়ে ভোমার बोबनक नजन करने जलह । छवित्रश बोबरने ने मचला और रह बाजमा मासून मरत स्रातन मर्सा দেৰসমাজের হারা অভিনন্দিত হর এটা ওধু এীসেই পাওরা বার না, রোমান দেশগুলিতেও পাওরা বার প্রভতি।

### (थ) जामुत्रक ३, २৮ व्यथात्र ३८ जुडेवा ।

রেভারেও এ ডব্লিউ, অন্সলোর্ডও কলেছেন: 'ইস্রারেলের পিতৃপুক্ষরের কররেও আমর। এ'ধরণের স্থৃতিচিক্ত ক্ষেতে গাই। সেগুলি পাহাড়ের (নাম ২০।৩৮, জোস ২৪।৩০) কিংবা কোন গাহ বা পাধরের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক্ত। এগুলি থেকে সিদ্ধান্ত না করে পারা বার না ্বে, এসব ছিল প্রাকৃ জিহোভীর পূজারই অংগীভূত।'

এ' ছাড়া তিনি আরো উলেও করেছেন: 'পবিত্র পাধর ও গাছ পূজা থেকে পবিত্র তম্ভ 'মেসেব' ও পবিত্র বৃক্ষ আনেরা'-র পূজা প্রচলিত ছিল। \*\* সাধারণত বে 'টেরাফিব' ব্যবহার হত সেটা বেখতে ঠিক বাসুবের যতো ছিল, তাই ববে হর সেটা ছিল 'পিতৃপুরুবেরই প্রতিমৃতি'। তাছাড়া কেনেসিম ৩১/১৯ থেকে বুবা বার—সেই পূজা পিতৃপুরুববের উদ্দেতেই হতো।' থেকে সামান্য ভিন্ন প্রকৃতির। তারা মৃতদেহকে রক্ষা করতেন, নানারকম ওয়র দিয়ে তাকে তাজা রাখবার চেণ্টা করতেন, তাদের ওপর সমৃতিস্ত্রপ তৈরী করতেন, কবরে ফ্লে, মালা ও পতাকা রেখে দিতেন। এই প্রথা আজকের দিনেও ইউরোপ, আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হ'য়ে আসছে। ব্যবিলনবাসীদের এটাই হল পিতৃপুরেষপুজার নিদর্শন। চীনাদেরও ধর্ম পিতৃপুরেষপুজা করা। প্রাচীন যুগে পার্রাসকরা বিশ্বাস করতেন বিদেহী আত্মারা থাকে; ত'দের বিশ্বাস ছিল পুণ্যাত্মা প্রেতাত্মারা দ্বর্গে গিয়ে দ্বর্গদৃত ও দ্বর্গদৃতের অভিভাবকদের পদ লাভ করে। পার্রাসকরা তাই তাদের পিতৃপুরেষদের নামের উপ্দেশ্যে বিভিন্ন খাদ্য ও বলিদান উপহার দিত, আর যে কোন অলোকিক প্রকৃতি তারা পছল্দ করত তাই প্রার্থনা করতো। বলিদান দেওয়া হত ঈশ্বরের নামে এই বিশ্বাস নিয়ে য়ে, বিদেহী আত্মাদের ক্ষুধা ত্রুল আছে—যেমন তাদের ছিল রক্ত-মাৎসের দেহ নিয়ে পৃথিবীর ওপর। সেজন্য তারা খাদ্য ও পানীয় দিত, তাই থেকে বলিদানের প্রথা ক্রমণঃ পৃথিবীর বুকে স্মৃথি হ'ল।

এই যে খ্রীষ্টান-সমাজের ধন্যবাদের সংগে খাদ্য পানীয় উপহার দেওয়ার রীতি এবং তাদের প্রভার 'নৈশভোজন' উংসবের অনুষ্ঠান-এর সম্পর্ক আছে পিতৃপুর্বস্থারের সংগে। আদিমধ্যের লোকেরা যে আবৃত্তিমূলক ও প্রশংসা-স্চক গান করত তাদের পিতৃপুর্বযদের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখার বা বিদেহী আত্মাদের বীরত্বসূর্ণ কাজ ও গুল বর্ন গা করার জন্য, তা থেকেই ক্রমে পরিণতি লাভ করলো আজকালকার প্রশংসাস্টেক প্রার্থনাগান।

বীশ্বখ্রীণ্ট ও হজরত মহম্মদ দ্বাজনেই বিশ্বাস করতেন যে, ভাল-মন্দ দ্বারকমেরই বিদেহী আত্মা ও দেবদ্তে আছে। পরলোকগত বিদেহীর দেবদ্ত, ধার্মিক ও পবিত্র আত্মাদের কাছ থেকে জ্ঞানালোক পায়। ম্বলমানরা কবরের উপর মসজিদ স্তপে নির্মাণ করেন। এই সব স্থান-গ্রিকে তারা প্রণ্য-পবিত্র ব'লে মনে করেন এবং সময়ে সময়ে তারা সেগ্রিলকে দর্শন করতেও যান। ভারতবর্ষে হিন্দর্দের ধর্মাদর্শকে গড়ে ভোলার জন্য বিদেহী আত্মাদের ওপর বিশ্বাসকে একটা বড় জিনিস ব'লে গণ্য করা হয়।

৩। অধ্যাপক সেরেস্ ট্রক এই ধরনের পিতৃপুক্রপ্রা ও ভাষোনিজন্' বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রেতপুত্মার গোড়াপন্তন আছিব আকাডিধানদের ভেতর দেখেছিলেন। গ্রীক ও নাইকার-শুবান, প্রাচীন বৃট্টেন, ডিগার ইভিয়ান ও আন্ধানানের আদিন লোকদের নধ্যেও এই রক্ষের রীতি দেখা বার।

আমরা বেদেও পড়েছি যে, শ্রাদ্ধাননুষ্ঠানে পিতৃপ্রনুষরা আমন্দ্রিত হন উপহার হিসাবে খাদা-পানীয় গ্রহণ করার জন্য । ৪ কোন একটি লোক যখন মারা যায় তার ১৫ দিন কিংবা ৩০ দিন অর্থাৎ একমাস পরে আত্মীয়-স্বজনরা তার আত্মার উদ্দেশ্যে (হিন্দ্ররা) সংকর্মানুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞ করেন। সে'জন্য তারা গরীবদের খাওয়ান, টাকা-পয়সা দেন ও নানা প্রণ্যুকর্ম উপলক্ষে অর্থ দান করেন।

নুতনই হোক আর প্রোতনই হোক, প্রেততত্ত্ববাদীদের কল্পিত কোন ধর্মই ব্যাখ্যা করতে পারে না যে, মরণের পর বিদেহাঁ আত্মারা জীবনযাপন করে কি ভাবে। পরলোকের রহস্যকে তাদের কোন ধর্মই প্রকাশ করতে পারে না, এবং তাদের বিশ্বাসের বাইরে কোন খবরই তারা দিতে পারে না এইট্বন্ ছাড়া যে, মরণের পর আমরাও মূতাত্মাদের সাথে মিলিত হবো, তাদের সংগে বাস করবো ও অনস্তকাল ধরে সেই স্বর্গাঁর লোকের ভিতর তাদের সাথে আনন্দ ও সুখ ভোগ করবো। কিন্তু পিতৃপুর্ব্ধপ্জক ও আধুনিক প্রেততত্ত্ববাদীদের কল্পেত স্বর্গ মোটেই চরমস্থান হিসাবে গণ্য নয়। আসলে তাদের স্বর্গের কল্পনা যেখানে শেষ হয়েছে বলা হয় সেখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে সুখ ও স্বাছন্দ্য-বহিত্তে শান্তিনিয়ামক 'লোক'।

হিন্দরদের মধ্যে থাঁরা জ্ঞানী ও দিব্যদ্রন্থী তাঁরা বলেছেন পিতৃপ্রর্থরা ঐ আত্মান্ত্তির স্তরে পে"ছিতে পারে না, তারা পরমশক্ষে দেবলোকে উপনীত হতে পারে না, এবং ব্রে না সেই পরমসত্য কি, আর সেই স্বৃদর্শন পরম-লোকে তাদের পক্ষে যাওয়া সাঁতাই অসম্ভব, ফলে সত্যজ্ঞানের উপদেন্টা তারা কোনদিনই হতে পারে না। তবে আধ্বনিক পরলোকতাত্তিরকেরা বিদেহী প্রায়োদ্যার্থাদের কাছ থেকে পরমবস্ত্র জ্ঞান ও অন্ত্তি লাভ করতে চেন্টা করে,

৪। আছামুঠানে হিলুরা কুল্বাসের সাহাব্যে একরক্ষ আক্ষণের প্রতিকৃতি নির্মাণ করেন তাকে 'দর্ভষরআক্ষণ' বলে। কুল-আক্ষণটি মৃত আল্বার প্রতীক। ব্বোৎসর্গআল্বে বিঘকাঠে একটি বুণ তৈরী করা হয়। এই বুণ্টিকে 'বৃষকাঠ' বলে। ভাতে ষামুবের মুর্ভিও থাকে, বৃষ, কুর্ব প্রভৃতির মুর্ভিও থোকাই করা থাকে। আল্ব হ'রে গেল বৃষকাঠটি মুতের স্মৃতিচিহ্নরপে কোন একটি খানে রক্ষা করা হয়।

ভা'ছাড়া কোন লোক বিদেশী দূব-বেশান্তরে নার। গেলে বদি তার মূতেহে না পাওরা বার তবে জার প্রতিকৃতি হিসাবে 'পর্ণবেহে' বা 'কুশপুন্তলিকা' তৈরী করে সেটিকে দাহ করা হয়। এই কুশপুন্তলিকা ৩০-টি পলাশ বা শরবাস দিয়ে তৈরী করতে হয়। পিতৃপুরুষপুদার এটিও একটি নমুনা।

প্রাণপণ যত্নও করে ঐ সব প্রেভাত্মাদের অনুগ্রহ লাভ করার জন্য, যাতে তারা ঈশ্বর, আত্মার সত্যস্বরূপ ও পরমাত্মার সাথে সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু জানতে ও শিখতে পারে তারও চেন্টা করে। সত্যকারের ধর্মপ্রতিষ্ঠার বত্ন করলেও তারা ব্যর্থ হয়, কেননা তারা নির্ভার করে বেশীর ভাগ সেই সব নির্বোধ অজ্ঞ ও ইহলোকের মায়ায় আবন্ধ প্রেভাত্মাদের ওপর, তাদের প্রেভবৈঠকে আবাহন করে।

আসল কথা এই যে, সেই সব প্রেতাত্মার মাধ্যম হ'ল মিডিয়ম অর্থাৎ প্রেতাত্মারা মিডিয়মের সাহায্য নিয়েই আসে, কাজেই কেমন করে সত্য, জ্ঞান, আত্মার ম্বর্পে এবং যথার্থ আত্মা ও ভগবানের মধ্যে সম্পর্কের কথা বলতে পারবে? যে-কোন প্রেতই অবশ্য মিডিয়মকে নিমন্ত্রণ করতে পারে, কাজেই নিমন্ত্রণকারী প্রেতাত্মারা প্রায়ই অতিসাধারণ স্তরের হয়, তাদের পক্ষে উচ্চতত্ত্বের রহস্যভেদ করা সম্ভব হয় না। আর যদি ধরাই যায় যে, প্রেতবৈঠকগালি সত্য ও সঠিক বলেই প্রমাণত হয়েছে, কিন্তু তাহলেও জিজ্ঞাসা করি, এক কোত্হল-চরিতার্থের আনন্দলাভ ও জ্বীবিকা-উপার্জনের উপায় করা ছাড়া প্রেতাত্মাদের সংস্পর্শে এসে যোগদানকারী প্রেততাত্ত্রিকরা বড় জ্বিনিস আর কি লাভ করেন? এ'ভাবে তাঁরা কি প্রকৃতির যথার্থে ম্বর্পে জানতে পেরেছেন? নিজেদের আত্মন্বভাবকেই কি তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন? তাঁরা কি সত্যি-সত্যিই ব্রেছেন—কেন তাঁদের পিতৃপ্রেষ্বেরা ম্বর্গে থাকেন ও কর্তাদন সেখনে অপেক্ষা করেন!

অনেক সময়েই আমি তাদের এসব প্রশ্ন জিল্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের উত্তরের ভিত্তি ছিল সাধারণ ঐ সমস্ত ধারণা ও খ্রীদ্টানধর্মের গোড়ামীপূর্ণ মতবাদের ওপর—যেগলো ছেলেবেলা থেকে তারা শিখেছিল ও বিশ্বাস করতো বে, মানুষ ও জীবজন্তুদের আত্মা সৃদ্টি হয় তাদের জন্মের সাথে সাথে এবং মরণের পরেও তাদের সন্তা থাকে, অথচ তারা নরকাশ্নির কথা শ্বীকার করে না। তারপর যদিও মানসপ্রত্যক্ষ ও চিন্তাসঞ্চারণ শ্বারা প্রেতান্থাদের আবিভবি ও যোগাযোগ ব্যপারের অনেক কিছু ব্যাখ্যা করেছে, তবুও তাদের মধ্যে এমন কতকগ্রেলি ঘটনা আছে যা প্রেততন্তর্বাদ ছাড়া অন্য আর কিছু দিয়ে বিশ্লেষণ করা যাবে না।

অবশ্য ভারতবর্ষে আমরা প্রারই আমাদের কোন জানাশোনা বন্ধকে মিভিয়ম হতে দিই না, কেননা আমাদের মতে এটা একটা রোগবিশেষ। যদি কেউ

একবার মিডিয়মের অবস্থা লাভ করে তো তা থেকে এড়িয়ে ওঠা তার পক্ষেদার হরে উঠে। সকলের জন্যে সাধারণ প্রেতবৈঠক তো আমরা সমর্থন করি না, কেননা পিতৃপুরুষ ও বিদেহী আত্মাদের আমরা যথেক ভিত্ত-শ্রন্ধা করি, তাই তাদের সাহাধ্যে (বিনিময়ে) বিশ্বত হ'য়ে অভাব-অভিযোগের দর্ন মৃত্যু বরণ করতে পারি, কিন্তু ঐ সমস্ত বিদেহী আত্মাদের পৃথিবীতে টেনে এনে তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য ও সহান্ভ্তি চাইতে মোটেই ইচ্ছা করি না।

হিন্দরো অবশ্য এই সব দয়ার পাত্র বেচারা প্রেডান্মার্কংস্কলের বিশেষ গ্রাহ্য করেন না। তাঁরা মিডিয়মদের কাছে যান না বা সাধারণ সব প্রেডবৈঠকেও যোগদান করেন না, কেননা ছেলেবেলা থেকে এটাই তাঁরা শিক্ষা করেন যে, বৈঠকে যে সমস্ত প্রেডাত্মারা আসে তাদের বেশার ভাগই অজ্ঞ ও প্রথিবার মায়ায় আবদ্ধ, স্তরাং তাদের কাছ থেকে আমরা আর কি সাহায্য চাইব, বরং আমাদের কাছ থেকেই তাদের সাহায্য চাওয়া উচিত। তাই হিন্দরো তাদের সাহায্যের জন্য সচিত্যাযুত্ত প্রার্থনা করেন, তাদের নামের উদ্দেশ্যে নানারকম সংকাজ করেন, কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, সে সবের শ্বারাই প্রেডাত্মারা প্রথিবার ওপর মায়ার্প বন্ধন থেকে মৃত্ত হবে।

বেদান্ডের অনুগামীরা আদৌ স্বর্গে যেতে চান না, কারণ, তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে, স্বর্গ শাশ্বত নয়, অনন্ডকাল ধরে কেউ সেখানে বাস করতে পারে না। স্বর্গও একটা পার্থিব স্তর বা রাজ্যমার, যে কেউ সেখানে সমুখভোগ করতে যায় সেখান থেকে সে ফিরে আসতে বাধ্য হয়, তার সাঁগুত সমুস্ত অতৃশ্ত বাসনাই সেখান থেকে জাের করে তাকে ধরণীতে নামিয়ে নিয়ে আসে। তার অর্থ স্বর্গে সমুখভোগ করার সময় আবার প্থিবীর অতৃশ্ত বাসনা যখন তাদের মনে জেগে ওঠে তখনই তারা মনুষ্যলােকে ফিরে আসে; পর্বেজীবনে যে সমস্ত সদস্য কাজকর্ম করেছিল ইহলােকে এসে সেই-সবের ফলভোগ হিসাবে আবার কাজকর্ম করতে থাকে, আবার সেইসব কাজেরও তারা ফল পেতে থাকে। এইভাবেই চলতে থাকে চক্রবং তাদের অত্শৃত জীবনের ধারা।

আসলে বাসনা বা ত্ষাই হল জন্ম ও প্নেজ'লের কারণ। আজ আমরা যা হরেছি অতীত জীবনেই ছিল তার ইচ্ছা স্পতভাবে। কাজেই আমরাই আমাদের অদ্ভের জন্য দারী। আমাদের মধ্যে যদি কোন বাসনা থাকে তো তারই অনুযারী আমরা ফল লাভ করবো, আর আমরা যাবও তার অনুরূপ লোকে। যুগ-যুগ ধরে প্রত্যেকটি আন্মা এইভাবে ইহলোক ও পরলোকে বাওরা আসা করছে। তারা থাকছে অবশ্য স্বর্গ ও পার্থিব জীবনের মাঝামাঝি সমুস্ত জায়গায়, তাদের কৃতকর্মের ফল সেখানে ভোগ করে, ভিন্ন ভিন্ন ভোগের স্তরে গিয়ে নিজেদের বিচিত্র বাসনার চরিতার্থ করে এবং বিভিন্ন ফল ও বিভিন্ন কাজের পরিণতিও লাভ করে।

কর্মের এই স্কের নিয়্মাট আবিষ্কার ক'রে, অর্থাৎ কর্ম করলেই তার ফল আছে এই নিয়্মস্রেটি জেনে, সত্যদশাঁ জ্ঞানীরা কর্মভ্রিম প্থিবীতে এসেই তাদের চলার পথ শেষ করেন না, তাঁরা প্রকল্মচক্রকে অতিক্রম করে যেতে যান এমন একটি দিব্য ও শাশ্বত লোকে যেখান থেকে আর ফিরে আসতে হয় না। তাঁরা পার্থিব সকল স্তর ও এমন কি পিত্রাজাগ্রিলকেও অতিক্রম করে যান। ভগবদগীতায় ও আছে: সামান্য থেকে শ্রুর করে উচ্চতম স্বর্গ পর্যন্ত সমস্ত লোকই স্থলে ও অনিত্য। সেখানকার অধিবাসীরাও কার্য-কারণ অথবা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ারপে নিয়্মের অধীন, কেউ এই নিয়্ম থেকে মুক্ত নয়। সত্যকে জেনে যিনি সত্যস্বর্প হতে পেরেছেন, ব্লক্ষকে জেনে যিনি ব্লক্ষান্বর্প হতে পারেন, একমান্র তিনিই মায়িক জগতের নিয়্মকে ছাড়িয়ে মুক্ত হন। বি

মরণের পর প্রেততন্ত্রবাদী ও পিতৃপ্রেষ্বরা যে পথ দিয়ে যায় স্বর্গে, তার নাম 'পিতৃযান' অর্থাং 'পিতৃপ্রেষ্টেরে যান', ঐ তাদের অভিলয়িত স্বর্গে যাবার পথ। ও কিন্তু এ' থেকে আর একটি ভিন্ন পথ আছে—যা নিয়ে যায় আত্মজ্ঞানের দিকে। সংস্কৃতে একে বলে 'দেবযান' দেবতাদের পথ বা দিবাপথ; অর্থাং যে পথ দিয়ে গেলে দেবছ, অধ্যাক্মজ্ঞান ও পরমাত্মা লাভ করা যায় (ব্রহ্মান্ভ্রতি হয়)। সংকাজ ক'রে যে-কেউ স্বর্গে যেতে পারে। কাজেই স্বর্গে যাওয়াটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে মানুষের ভাল চিন্তা ও

৫। গীতাদা>৬

৬। 'পিতৃব'ন-কে 'ধৃমম' বলে। 'ধূমমাগ' কিনা পিতৃগণের অন্ধকারমন্ত্র পথ। ছান্দোগ্য বৃহৰারপাক, কঠোপনিবদ ও অন্যান্য উপনিবদে এবং গীতান্তও এই পিতৃযান বা ধূমমার্গের কথা সম্পরতাবে উল্লেখ আছে। কিন্তু এ'কখার ৰীক্ষ পাই আমাদের কথেদে। শব-সংকারের অনুষ্ঠানে বেদৰ মন্ত্র পাওরা যার সেগুলিতে আছে: "পন্ধামনপ্রবিশৎ পিতৃযানম্" ( বাং বি )—অর্থাৎ হে অন্নি, তুমি আকাশ ও পৃথিবী থেকে জন্মলাভ করেছ। \*\* তুমি আন সত্যকারের পিতৃলোকের পথ কোনটি। সেখানে তুমি সেই পথ আলোকিত করতে যথেষ্ট উচ্ছল হও।

৭। এর বীজও পাওরা বার ক্ষম্পেদে। একটি মন্ত্র আছে: "গরমমূত্যো অগ্নপ্রেছি পদ্সাম্ বন্তে স ইতরো দেববানাথ' (১-।১৮৷১), অর্থাৎ—'হে মূত্যু তুমি ভিন্ন পথে বাও। যে পথে দেবতারা বার সে পথ ত্যাপ করে। (অচিরমার্গ) এবং দেববান ছাড়া অস্তু পথ দিরে অতিক্রম করে।।

সংকাজের ওপর। তবে এ'কথা সত্য যে, যে রকম পরিমাণই সচিন্তা ও সংকাজ আমরা করি না কেন, তা সকল চিন্তার পারে—সকল কাজের পারে সত্যকার ভাবে আমাদের নিয়ে যেতে পারে না।

পথচারীরা হলেন একান্ত একনিষ্ঠ ও পরম সত্যান,সদ্ধিৎস, । তাঁরা ইহলোক ও পরলোকের কোন-কিছু আকাজ্ফা করেন না এবং সাধারণ মানুষের আত্মসূর্য যেমন বাসনারূপ মেঘে আবৃত থাকে, তাঁদের সেরূপ নয়। তাঁরা সকল বাসনার বহু, উধের্ব মুক্তভাবে বিচরণ করেন। আধুনিক প্রেততত্ত্ববাদের কতকগালি প্রত্যক্ষ ঘটনা কোন কোন লোককে সাহায্য ক'রে তাদের কোতাহল নিব্রতির জন্য বা তাদের আশান্বিত করে বন্ধবোশ্বর ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মরণের পর মিলিত হবার জন্য। কিন্ত এটা হ'ল তাদের অন্তরে এক রকম সাস্তবনা দেওয়ার ভাব, কারণ তারা চায় পরলোকে মিলিত হতে বিদেহী আত্মাদের সাথে, কিন্ত এইটকে ছাড়া সত্যানভেতি বা বন্ধজ্ঞান লাভ তা দিয়ে হয় না। সত্যকারের ধর্মের উপেশ্যই হ'ল আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন করানো এবং প্রত্যেকটি আত্মাকে সচেতন করা সেই মিলনের দিকে এইভাবে যে. তারা পবিষ্ণ ও শাশ্বত এবং সকল বন্ধন সকল সংখ্যান্তিলাভের আকাৎক্ষা ও বাসনা হ'তে তারা সম্পূর্ণ মন্ত। এই সহান,ভাতি যিনি পেয়েছেন তিনি সকল অজ্ঞান ও স্বার্থপরতা এবং সকল রক্ম অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করেছেন। তিনি কথনও জ্ঞানের ভিখারী হয়ে প্রেতাত্মাদের দ্বারে যান না, কিন্ত সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার খোঁজেন নিজের অন্তরে। সমস্ত জ্ঞানের উৎস ব্রহ্মসমুদ্রে তিনি উপনীত হন এবং আকণ্ঠ পান করেন অমতের বারি। প্রেতাত্মারা সেই দিব্যবহত, সম্বন্ধে কোন শিক্ষাই কাউকে দিতে পারে না। যিনি অখন্ড প্রমসন্তার সংগে নিজের একছকে অনুভব করেছেন, কোন পিতৃপুরেষই আর তাঁকে কোন নত্ম-কিছুই শেখাতে পারে না, পরস্ত বিশ্বপিতার মতোই তিনি লাভ করেন পরমপবিত্র আত্মজ্ঞান এবং জীবস্ত ঈশ্বররূপে ধরণীতে প্রতীত হন।

### ত্ৰয়োদশ অধ্যায়

# ॥ প্রেততাত্ত্বিক মিডিগ্লমের কাজ ॥

আধ্বনিক যুগের পরলোকতত্ত্বের চর্চা বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটা নত্বন দিক খুলে দিয়েছে; আর য়ুরোপ ও আমেরিকান নরনারীর ভেতর প্রবলভাবে স্থিট করেছে তাদের পরলোকগত বন্ধবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের আত্মার সংগ্রে যোগাযোগ স্থাপন করার আগ্রহ ও ইচ্ছা। অনেক নাস্টিক ও অবিশ্বাসী— যারা মরণের পর আত্মার অস্টিতত্বে বিশ্বাস করতেন না তারাও এখন প্রত্যক্ষভাবে বিদেহী আত্মাদের সাথে সংযোগ স্থাপন ক'রে ভবিষ্যৎ জীবন অর্থাৎ মরণের পরও যে আত্মার সন্তা থাকে সে-সম্বন্ধে কিছু সত্যের আভাষ পেয়েছেন। তারা এখন জেনেছেন যে, দেহের মরণে আত্মার মরণ হয় না, আত্মা মৃত্যুর পরও থাকে, আর মৃত্যুর পরপারে সেই স্বন্ধময় বিশ্ময়কর একটা দেশ বা স্থান যেখানে বিদেহীদের আত্মারা যায়, থাকে ও সাথে সাথে সপ্তয় করে তাদের নত্বন অভিজ্ঞতা ও নত্বন স্থেশান্তি।

আগেই বলেছি যে, আর্থ্যনিক প্রেততন্ত্রবাদ খ্রীন্টানদের নরকাণিনবাদ, তাদের অন্যান্য ধর্মমত ও বিশেষ ক'রে তাদের মতবাদ ঃ মরণের পর মান্বেরে আত্মা অনস্তকাল ধরে দৃঃখকণ্ট ভোগ করতে বাধ্য—এ' সবের বিরুদ্ধে চরম আঘাত দিয়েছে। প্রেততন্ত্রের মারফং আমরা বরং এ তথ্য জানতে পারি যে, বিদেহী বন্ধ্বান্ধ্ব আত্মীয়-স্বজনদের আত্মারা উৎকণিঠত থাকে সংবাদ দিতে যে, তারা স্বথেই আছে, আমাদের কাজ-কর্মব্যাপারে তাদের প্রবল আগ্রহ থাকে, তারা সদ্পদেশ দেবার জন্য সর্বদাই প্রস্তৃত ও দ্রোগত যে সমন্ত বিপদ-আপদ ও বিপত্তি আমাদের ভরের কারণ হয়ে থাকে তা হতে রক্ষা করতেও সর্বদা সচেণ্ট থাকে। প্রেতত্ত্ববাদীরা মিডিয়ম হওয়ার উপযোগী অবস্থাগ্রালার উন্নতি সাধন করে এবং তাদের পরলোকগত বন্ধ্ববান্ধ্বদের সাথে যোগাযোগ করে রাখার দর্মন এগ্রাল ও আরো অনেক এই ধরনের বিশ্বাস ও ধারনাগ্রালকে সত্য বলে গ্রহণ করে। অবশ্য মিডিয়ম হবার অভ্যাস কি করে বাড়াতে হয় তা আমরা অনেকেই জানি। মিডিয়ম যারা হ'তে ইচ্ছা করে তারা এমন সব বন্ধ্বান্ধদের সংগে মিশতে চায় যাদের ভেতর ঐ মিডিয়ম হবার ইচ্ছা থাকে। তারা যে একটি বৈঠক তৈবী করে তার নাম 'মিডিয়মগঠক-বৈঠক' (ভেতেলপিও সার্কেল)।

অপরাপর মিডিয়ম বা প্রেডাত্মা-নিয়ন্ত্রণকারীরা তাঁদের এমন একটি নিদি টি ঘর বেছে নিতে বলেন যেখানে অন্তত সম্ভাহে একবারও তাঁরা বৈঠকে বসতে পারে। বৈঠকও আব্বান করতে হয় একটি নির্দিষ্ট সময়ে, কেননা আমরা যেমন ইহ জগতে নানা কাজকর্মে বাস্ত থাকি, পরলোকের বিদেহী আত্মারাও তেমনি অনবরত কাব্দে লিপ্ত থাকতে বাধ্য হয়। তাই এই ব্দগতের স্তরে আসতে গেলে ও ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে প্রেডবৈঠকে যোগদান ক'রে বৈঠকের কাজে সাহাষ্য করতে হলে তাদের আগে একটা সময়ে ঠিক করে নিতে হয়। ঘর্রটির পরিবেশ প্রেততত্ত্রান, শীলনের উপযোগী করে নিতে অভতপক্ষে পাঁচটি কিংবা ष्ट्रींगे देवेठक-आञ्चात्मत्र मत्रकात् । चत्रिंगेत्र भीत्रद्यम् भारताभाति अनाकान श्लारे মিডিয়র্মের কাজকর্ম আরম্ভ হয়। বৈঠকটি একবারে অন্ধকার ঘরে করতে হয়। একজন আলোকচিত্রশিল্পীর পক্ষে যেমন অন্থকার ঘর দরকার তার তোলা ছবির প্রেট (পরকোলা) থেকে ফটো ছাপার জন্য, যিনি মিডিয়ম হ'তে চান তাঁর পক্ষেও ঠিক তেমনি। মনে রাখা উচিত যে, মিডিয়ম হবার ভার্বটি হল একজন মানুষের দেহ ও মনের স্থির তন্দাবিষ্ট অবস্থা (নের্গেটিভ কন্ডিশন ) । বৈঠকে যাঁরা বসেন এই অবস্থাটা সহজে তাঁদের আসতে পারে যে সময়ে তাঁরা কোন রকম চিন্তা না করে মনকে শূন্য অবস্থায় রাখেন, অর্থাৎ এমনই অবস্থায় রাখেন যাতে করে মন অপেক্ষা করতে থাকে কোন-কিছুকে গ্রহণ করার জন্য (রিসেপটিভ এর্যাটিটিউড)। বৈঠক-ঘর্রটি আলোকবিহুনীন অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় কোন রকম জড় জিনিস দেখার আর সুযোগ-সুবিধা হয় না, আর সেইজনাই ইন্দ্রিরে কাজগ্রনিকে প্তব্ধ করে দিতে প্রভাবত সাহায্য করে ও তাদের সম্পূর্ণ একটি অচল অবস্থায় এনে দেয়। এইসব কাজে মিণ্টি গান খবে সাহাষ্য করে। বৈঠকে যাঁরা বসবেন তাঁরা নিজেরা কিন্তু কোন গান করবেন না, কেননা গান করতে গেলেই সচেতন মন চাই ও সাথে সাথে মনে किया वा ठाकना मुच्छि ट्रा । रेकेटक स्थानमानकादौरमद मर्सा याँद्रा मट्राइक मव চিন্তাকে দরে করে মনকে খালি (ব্যাত্ক) করতে পারেন না তাদের বাদ দিয়ে তার পরিবতে নিতে হবে সেইসব লোকেদের যাঁরা তা পারেন। বৈঠকে যোগদান-কারী কোন-কিছুই চিন্তা করবেন না, মনে কোন রকম প্রশ্ন তোলারও চেণ্টা করবেন না, বরং তাঁদের অদুশ্য প্রেতনিয়ন্তার ইচ্ছার্শান্তর হাতে নিজেদের ইচ্ছাকে

<sup>&</sup>gt;। সেই সময়ে দেহ ও মনের কোন কাজ থাকে না, স্থিরভাবে ভদ্রাবেশের মত থাকে।

ছেড়ে দেবেন এবং প্রেতাহ্বানের ব্যাপারে কি আশ্চর্য ফল ফলে তার জন্য স্থির-ভাবে অপেক্ষা করবেন।

মিডিয়ম হওয়ার কাজে সম্ভোষজনক ফল পাওয়া যায়-যদি বৈঠকে যোগদানকারীরা তাঁদের প্রেত-নিয়ন্ত্রণকারীদের ইচ্ছার ওপর নিজেদের দেহ, মন ও ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেন। ক্রমে ক্রমে প্রেতশক্তি মিডিয়মের ইচ্ছা, ইচ্ছাক ত শান্ত ও ইন্দিয়গুলির ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে তাদের আয়তে আনে। অবশ্য এই কর্তু আংশিক কিংবা পূর্ণ উভয় রকমেই হতে পারে। আংশিক কত্র মান্তন্কের কোন একটি অংশের ওপর কিংবা নির্দিট ইন্দিয় বা স্নায় কেন্দ্রে বা কোন অঙ্গ-প্রতাঙ্গে অথবা দেহের মাংসপেশীতে হয়। আংশিক কত স্থাকে সাধারণ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ একটি সচেতন ও অপরটি অচেতন। আবার প্রত্যেকটি পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে। এমন সব অনেক পরেষ ও দ্যীলোক এদেশে আছেন যাঁদের কতক মানসিক ক্রিয়াকলাপ আংশিকভাবে বাইরের কোন প্রেতশক্তির আয়বে আছে : তাদের কাছ থেকে তাঁরা মাঝে মাঝে কোন সংস্কার বা ইঙ্গিতের আকারে সংবাদ পেয়ে থাকেন, তাদের সম্বন্ধে হয়তো তাঁরা কোন কিছুই জানেন না. কিন্তু তাই বলে তাঁদের শরীরের বা পারিপাশ্বিক কোন অবস্থায় জ্ঞান বা চেতনা তাঁরা হারান না। এই সচেতন ও সংস্কারয়ক্ত মিডিয়মের ভিতর কোন কোন ব্যক্তি হয়তো এমন সব জিনিসের বিষয় বলেন বা লেখেন যেগ্রলির সম্বন্ধে তাঁরা হয়তো কিছু, জানেনও না বোঝেনও না। এই শ্রেণীর কতক লোক অনুপ্রেরক বন্ধা ও লেখক হিসাবে পরিচিত। অপর শ্রেণীর মিডিয়ম আবার বাইরের কোন প্রেতাবেশ বা প্রেতশক্তির প্রভাব সম্বন্ধে কিছ.ই জানতে পারে না. অথচ তাদের মন আংশিকভাবে প্রেতশন্তির শ্বারা আচ্চন্ন হয়। তারা কথা কর ও লেখে কিন্তু জানে না তারা কোন শক্তির বশীভূত হয়ে আছে। কতকগ্রলি মিডিয়ম আবার বলার বা লেখার সময় আংশিকভাবে দেহ ও পারিপান্বিক অবস্থা সম্বশ্<mark>ষে একেবারে অচেতন থাকে। মাংসপেশী</mark> ও স্নায় কেন্দ্রের ওপর আংশিক কত, দিয়েই মিডিয়মের কাজ যে নানাভাবে विভक्त जा दाया यारा। अग्रानकारि-निथन, एकारवार्ध-निसन्तर, म्यराशीनथन, শব্দ-প্রেরণ প্রভাতি মিডিয়মের পৈশিক ও স্নায়নিক বিভিন্ন শক্তিরই বিকাশ ছাড়া অন্য কিছু নয়। বখন কোন প্রেতাত্মা বাহুর পেশীর ওপর নিয়ন্দ্রণ চালায় তখন মিডিরম ভারি ভারি জিনিস নাডাচাডা করতে পারে। বখন চোখের

দ্নায়\_তন্ত্রী ও দ্রষ্টিশন্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ চালায় তখন মিডিয়ম নানা রকমের ছবি বা প্রতিকৃতি দেখে, সেগুলি প্রেতনিয়ন্ত্রণকারীদের ন্বারা পরিচালিত হয়ে তাদের জ্ঞানে প্রতিফলিত হয়। সে রকম কর্ণ ও শ্রবর্ণোন্দর যখন প্রেতাত্মা-কত্কি নিয়ন্তিত হয় তখন মিডিয়মরা এমন সব শব্দ শনেতে পায় যেগলো প্রেতাত্মা শনতে ইচ্ছা করে। এইরকমভাবে মিডিয়মের ঘ্যাণ, স্বাদ বা স্পর্শ যে কোন ইন্দিয়কে প্রেতাত্মারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবে এই নিয়ন্ত্রণরীতি কোন কোন মিডিয়ম জানতে পারে, কেউ বা পারে না। আংশিক নিয়ন্ত্রণ ব্যাপার আবার পূর্ণ-নিয়ন্ত্রণে পরিণত হতে পারে যদি নিত্যনিয়মিতভাবে প্রেত-আহ্বাহক বৈঠকে ব'সে মিডিয়ম হবার কেউ চেণ্টা করে। অবশ্য মিডিয়মের দেহ-মনের ওপর প্রেতের পূর্ণ-আবেশ তখনই সম্ভব হয় যখন সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে যা অচেতন অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে। এই ধরনের বিকাশ নানা রকমের ও বিশেষ চিত্তাকর্ষকও হয়, কেননা এই শ্রেণীর মিডিয়ম হওয়ার কার্যক্রম একট, রহস্যপূর্ণ। এ রকম প্রণালীতে মিডিয়ম সাধারণত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হরে পড়ে সম্মোহন-ঘুমের মতো। সেই অবস্থায় যা-কিছু ঘটুক না কেন মিডিয়ম কিছাই জানতে পারে না! তখন প্রেত-নিয়ন্ত্রণকারীর পূর্ণ-প্রভাব মিডিয়মের দেহের ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর দেখা যায়। প্রেতাত্মারা ইচ্ছানুযায়ী মিডিয়মের বাক্ষণত বা কোন ইন্দ্রিয়ের ওপর কত, স্থি করতে পারে। মিডিয়মের নিজের সকল রকম ইচ্ছা ও শক্তি তখন স্তব্ধ হয়ে যায়। মিডিয়মের দেহকে আগ্রয় করে তখন প্রেতাত্মারা কথা কওয়া কিংবা যে কোন রকমের কাজই করতে পারে, অথচ মিডিয়ম তার কোন-কিছুই জানুতে পারে না, কিংবা তার কোন রেখাপাতই করবে না মিডিয়মের মনে। নিয়ন্ত্রণকারীর ইচ্ছার্শন্তি ও ইঙ্গিতের সম্পূর্ণ অধীন হয়ে সম্মোহনী-নিদ্রায় আচ্ছন্ন অবস্থায় মানুষ-যেমন কথা কয় খায়, বা নাচে কিংবা অন্য কিছু করে, অথচ স্বাভাবিক জ্ঞানের অবস্থায় ফিরে এসে তাদের কোনটার বিষয়ই কিছু স্মরণে আনতে পারে না, ঠিক সেই রকম তন্দ্রাচ্ছল মিডিয়মও প্রেতাবিষ্ট হয়ে অজ্ঞানের অবন্ধায় বৈঠকে কি করেছিল তার কিছুই মনে করতে পারে না।

প্রত্যেক দেশই প্রেভতত্ত্ব অনুশীলকদের ভেতরে এই ধরণের অনেক নিদ্রাবিষ্ট মিডিয়ম দেখা যায়। এইরকম মিডিয়ম হওয়ার অভ্যাস থেকেই ক্তমশ মিডিয়মকে অবলম্বন ক'রে প্রেভাদ্মাদের বাস্তব বা পার্থিব শরীর নিয়ে আত্মপ্রকাশ করার কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। এ অবস্থার মিডিয়ম গভীর তন্দ্রায় আবিষ্ট হয়। প্রেতনিয়ন্টাণকারীদের মধ্যে যারা জড়দেহ ধারণ করার ব্যাপারে বিশেষ দক্ষ ও পারদর্শী, অর্থাৎ মিডিয়মের দেহকে আশ্রয় করে দেহধারণের কৌশল যে'সব প্রেতাত্মা জানে তাদের কাছেই ঐ রহস্যপর্ণে সমন্ত কাজ বেশ ধরা পড়ে। তারা মিডিয়মের জড়-দেহ ও মন থেকে শক্তি আহরণও করতে পারে। বাইরের বিচিত্র রকমের উপাদান দেহজাত তেজাময় পদার্থের সংগে ঐ অন্তর শক্তির মিশ্রণের প্রণালীও তারা জানে, কাজেই এমন একটি পদার্থ (জড়দেহ) তারা স্টি করে যা বৈঠকে যোগদানকারী সকলেই দেখতে পায়।

অবশ্য বিদেহী প্রেতাত্মাদের জড়দেহ-ধারণব্যাপারে অনেক মিথ্যা প্রতারণাও য়ুরোপ আর্মোরকায় ধরা পড়েছে। কিন্তু এমন সব সত্যিকারের ঘটনাও আছে যা আমি নিজের চোখে ওদেশে (পাশ্চান্ড্যে) প্রত্যক্ষ করেছি এবং সুযোগ অনুযায়ী সেই সেই সময়ে ভাল করে পরীক্ষা করেও দেখেছি। এমনও হয়েছে যে, প্রেতবৈঠকের ভেতরে আমাকে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, আমি গেছি এবং অনুভব করেছি যে, অন্তত প্রেতাত্মাদের কর্ডিটা হাত আমার পিঠের ওপর, অর্থাৎ কর্ডিটা বিদেহীদের হাত আমার প্রতদেশ স্পর্শ করছে। কেউ কেউ আমার জামার কলার কিংবা পকেট ধরে টানছে, অথবা একই সংগে অনেকগ্রলা হাত আমার পিঠে দিয়েছে। এ'সব আমি স্পট্ডাবে অনুভব করেছি। তারপর একজন প্রেতাত্মা হয়তো আমায়

- ২। একে বলে মেটিরিয়ালাইজিং মিডিয়মশিপ। বিদেহী আংঘার। ঐরকম করেই মিডিয়মের দেহকে আত্রর করে, তাদের দেহ থেকে দেহ ধারণ করার মতো উপাদান সংগ্রহ করে এবং পার্থিক শরীর নিমে আত্মীয়-অন্তন্তমের দেখা দিতে পারে। মিডিয়মরাই সেই শরীর ধারণের উপার বা মাধ্যম অরপ।
- ও। দেহজাত ঐ তেজামর পদার্থকে প্রেততত্ত্ববাদীরা 'একটোপ্লাজম' বলেন। স্থার আর্থার ক্যানোন্ ভরেল বলেছেন: \*\*\* সাক্ষ্য পাই যে, কডগুলি লোককে তারা প্রেতাদ্মার পাথিব শরীর-ধারণের-সহারক 'বিভিন্নম' বলেন। তাঁদের মধ্যে অনেক অসাধারণ শারীরিক শক্তির বিকাশ দেখা যার। দেহ থেকে তাঁরা আংশিক তরল ও বাদহীন একরকম বছে পদার্থ নিস্তত করতে পারেন। যে কোন জড়পদার্থ থেকে সেই তরল বাল্গীর পদার্থ টি দেখতে সম্পূর্ণ পৃথক, অবচ তা আবার জড় আকার ধারণ করতে পারে, দেহ থেকে নিগত ও অল্কপ্রবিষ্ট হয়, কিন্ত কাপড়ে কোন দাস হয় না। সেই বাল্গীর তরল অর্থাৎ ধোঁরার রত্যে পদার্থ টিকে একরুল উল্লেখীল সবেবক আবিষ্ঠত করেন। তিনি পরীকা করে বলেছেন সেটি একরকম নমনীর পদার্থ', ইক্তাকরেল তাকৈ রবারের মতো বাড়ানো-ক্যানো যার অবচ বেশ সচেতন বলে মনে হয়। সেটিকে বেন বিভিন্নবের বেহ থেকে নির্গত কোন পদার্থ করেই মনে হয়। সেই পদার্থ কেই 'একটোপ্লাজন্' বলে।

জিল্পাসা করলোঃ 'আপনি কি মনে করেন যে, মিডিয়মই এই সব ব্যাপার করছে?' প্রেত-বৈঠকের ঘরটা একেবারে ঘ্টেঘ্টে অন্ধকারে ঢাকা ছিল, যদিও ঘরের কোণে কাঠের বাল্পে ঢাকা একটা আলো মিটমিট ক'রে জন্দছিল। আবার সেই একই গলার শব্দ এলোঃ 'আপনি মিডিয়মের গায়ে হাত দিন তো।' আমি দেবার আগেই দেখি সেই প্রেতান্থা আমার হাতটা ধ'রে মিডিয়মের গায়ে স্পর্শ করালো। আমি স্পর্শ করে দেখলাম মিডিয়মের সমস্ত দেহটা একেবারে শন্ত মড়ার মতো অর্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছে। তার হাতদর্টি শক্ত করে ফিতা দিয়ে বাঁধা ছিল। আমি যে প্রেতের হাতটা ধরেছিলাম সেটা ছিল একজন আমেরিকান নিগ্রোর। ধরার একট্ব পরেই সেই হাতটা আবার আমার হাতের মধ্যেই গলে বাতাসে মিলিয়ে গেল। তাছাড়া একেবারে চাক্ষ্যভাবে আমি দেখেছি আমার কলকাতার একজন বন্ধরে মৃতান্থার জড়দেহ-ধারণ।

প্রেতাত্মাদের এই যে পাথিব দেহধারণের রহস্য এটা খ্ব কম লোকেই বোঝেন। প্রতাক দেশেই এ'ধরনের অনেক ঘটনাই দেখা গেছে— যেখানে প্রেতাত্মারা মিডিয়মদের কোন রকম সাহায্য না নিয়েই পাথিব শরীর (ইহলোকের প্রেশরীর) ধারণ করতে পারে। তবে প্রেতবৈঠকে বিদেহীদের দেহধারণ-ব্যাপারে যেসব ঘটে তাতে প্রধানভাবে সহায়ক মিডিয়মদের দেহধারণ-ব্যাপারে যেসব ঘটে তাতে প্রধানভাবে সহায়ক মিডিয়মদের সংগে কথাবার্তা কয়েছি এবং বৈঠকের পর তাঁরা কি রকম অন্ভব করেন একথাও জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছি। সমস্ত মিডিয়ম ঠিক এইভাবে আমার প্রশেনর জবাব দিয়েছে যে, বৈঠক শেষ হবার পর তাঁরা অন্ভব করেন তাঁদের সর্বদেহ যেন খালি বা ফাঁকা হ'য়ে গেছে, কোন রকম জীবনের চিহ্ন বা শৃষ্টিই যেন তাঁদের শ্রীরে থাকে না তাঁদের শ্রীর ও মন থেকে সব-কিছুই

থামরা আগেই কলিকাতা বাগবাজারনিবাদী বলরাম বস্থ, গিরিশচক্র ঘোব প্রভৃতি
 প্রেতম্তির উল্লেখ করেছি।

৫। বি, ভি. ক্রেনক্ নটলিও তার 'কেনোমেনা অব মেটিরিরলাইজেশন'-এক্টে (পৃ২৮২)
উ:ললথ করেছেন: "এই প্রেতাথারা পার্থিব জড়পরীর ধারণ করতে পাবে, এর দুটো কারণ আছে।
ভাবের মধ্যে একটা হল: মিডিরমের বেহ থেকে বভাবতই একটা বাম্পের মতো জিনিস নির্গত হতে
থাকে এবং তাই তাবের আকার, গঠন ও চেতন ইন্তিরভলোকে গড়ে তোলার সাহাব্য করে।
★★ কিন্তু ই ধারণা করার ব্যাপারে বে-কোন নিয়ম্ব ও পভিই সাহাব্য করক না কেন মিডিরমের
আমা বেহধারণের প্রধান নিরভা বা অভত কারণবিশেব।

বার ক'রে নেওয়া হয়েছে। প্রকৃতই বৈঠকের পর তাঁরা সজাগ ও সচেতন হন সত্য কিন্তু কোন রকম চিন্তা বা মানসিক কাজ কিছুই করতে পারেন না। এটা কি খুবই তাঁদের পক্ষে শোচনীয় অবস্থা নয়? নিঃসংশয়েই এই সব মিডিয়মদের আত্মহত্যাকারী বললেও অত্যক্তি হয় না। অজ্ঞতার জনাই তাঁরা প্রেতশক্তির কাছে নিজেদের প্রাণশক্তি ও ইচ্ছাশন্তি বলিদান দেন, ফলে দাঁড়ায় এই—দৈহিক, মার্নাসক ও নৈতিক সকল রকম শক্তিই তাঁদের নন্ট হয়, এমন কি আত্মার অর্থাৎ নিজের ক্রমোল্লতি ও বিকাশের পথও তাঁদের রক্ষে হয়ে যায়। আরও অন্য রকম অবস্থার প্রেতাবিণ্ট মিডিয়ম দেখা যায়ঃ অংকনরত মিডিয়ম, ট্রোমপেট্রাদক মিডিয়ম ও স্বাধীনভাবে শেলটে লিখনরত মিডিয়ম, ট্রোমপেট্রাদক মিডিয়ম ও স্বাধীনভাবে শেলটে লিখনরত মিডিয়ম প্রভৃতি। তাছাড়া আর এক রকম নির্মাণ্ডত মিডিয়ম আছেন যাঁদের আগেকার সময় বলা হত 'আবিণ্ট' বা 'কোন দৃণ্ট প্রেত আত্মা-কত্ কি অধিকৃত' মিডিয়ম। কিন্তু চিকিৎসকেরা এখন এ'ধরনের মিডিয়মদের উন্মাদ বলে গণ্য করে থাকেন।

এ'সকল এবং আরও অনেক রকমের যে মিডিয়মের কথা বলা হয়েছে । তাঁদের সকল ঘটনা প্রমাণিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষিত হয়েছে। তাঁদের ঘটনাগ্রনিকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার জন্য নানা রকমের মতবাদও স্থিত হয়েছে। তিক্তু প্রেততত্ত্ববাদ ছাড়া আর সব বেশীর ভাগ মতবাদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করার পক্ষে কোন কারণ প'্রজে পাওয়া বায় না।

বেশীর ভাগ লোকেই যাঁরা প্রেততত্ত্বান,শীলনের সংগে পরিচিত তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, পরলোকের বিদেহী আত্মারা ইহলোকের মান,ষের সংগে মেলামেশা বা তাদের সংগে সংবাদ আদান প্রদান করতে পারে:

- । ভন্ নটজিঙ বলেছেন: মিডিয়নের কাজে বাইরে সাধারণত যা প্রকাশ পার—ছটি প্রথান
  বিভাগে ভাগ করা বার। 'টেলিকাইনেটিক কেনোমেনা' ও টেলিয়াস্টিক কেনোমেনা'।
- ক) 'টেলিকাইনেটিক কেনোমেনা' হ'ল কোন বক্ষ সাহাব্য হাড়া অচেতন জড়গৰাৰ্থে'র ওপর প্রভাববিতার, বেমন কোন জিনিসকে নাড়াচাড়া করা বা সরানো, টেবিলকে এদিকে ওদিকে আকর্ষণ করা, কোন জিনিসকে শূন্যে তুলে রাখা, মণারীকে খোলানো, কোন বক্সকে সরানো, কোন গানের হুব ভাঁজা বা গূরে কোন শব্দ করা বেমন, বড় বড় ব। বস্ শব্দ বা কানে পোনা বার। সোজাহজি বাভবত্র বাজানো; কোন-কিছু লেখা প্রভৃতি।
- (খ) 'টেলিগ্লাসটিক কেনোমেনা হল প্রেডাত্মাদের কান্ধ, বেনন চেডনা বা অচেচন বেহু সৃষ্টি করা। মিডিয়ন হয়তো মনে কিছু একটা ভাবলে বা কলনা করলে, তৎক্রণাৎ সেটাকে বাতব আকারে পরিণত করা। কিংবা বিভিন্ন ছাড়া প্রেডাত্মার ইচ্ছাণভি অনুসারে কোনকিছু গড়ে ডোলা (—'কেনোমেনা অব বেটিরিলালাইকেশন পুঃ ১৩)।

নিজেদের পাথিব শরীর তৈরী করতে পারে ও চিন্তাকর্ষক অনেক কিছু কাজ সম্পাদন করে। এখন প্রশ্ন ওঠে যে, ঐ সকল কাজ কর্মের দ্বারা মিডিয়মের কল্যাণ সাধন হয় বা শক্তি বাড়ে কিনা ? ঐ সব সাহায্যের দ্বারা সিডিয়মের মিডিয়ম হওয়া উচিত কিনা, কিংবা যে সব প্রেততন্ত্রবাদীরা মিডিয়ম হবার শক্তি অর্জন করতে চান তাঁদের আমরা উৎসাহ দেব কিনা ? আমরা আগেই বলেছি যে, মিডিয়ম হওয়া মানেই দেহ ও মনকে শন্যে ক'রে অপর শক্তির কাছে বিলিয়ে দেওয়া।

কোন লোক যদি তার নিজের কত, স্থিমনের ওপর রেখে দেয় তবে ভালো একজন মিডিয়ম হওয়া তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই এই প্রকৃতির লোকেদের মিডিয়ম হবার শক্তির বিকাশ হয় না। একথা সত্য যে, এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা মিডিয়ম হবার স্বভাব নিয়েই জন্মেছেন, স্বভাবতই তাঁদের প্রকৃতি কোন-কিছ.কে বাধা দিতে চায় না, আর তাই জীবিতই হোক আর বিদেহী আত্মাই হোক তাদের অধীনে নিজেকে তাঁরা সহজে ছেডে দিতে পারেন। মিডিয়ম হবার শক্তি বলতে ব্রুঝায় না তা কোন-কিছ, এক দেবতার দান বা প্রথক কোন একটা প্রতিভা অথবা অম্বাভাবিক উচ্চ অধ্যাত্ম চেতনার কোন শক্তি। আর যদিই এ'ধরনের কোন-কিছু কেউ ভাবে তো সে ভাল করবে। সত্যিকারভাবে বলতে কি—'বিকাশ' এই শব্দটি মিডিয়ম হওয়ার কাজ-সম্পর্কে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়, কেননা 'মিডিয়ম হওয়া'-র মানে হ'ল দেহ ও মনকে কোন কিছু, একটা শক্তির অধীনে থাকবার মতো ক'রে তৈরী করা. কোন একটা বাইরের ভৌতিক শক্তি যা মিডিয়মের দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে তার কাছে নিজের ইচ্ছার্শান্তকে স'পে :দেওয়া, আর 'বিকাশ' বলতে বুঝার আমাদের মধ্যে যে শব্ধি সাুগত রয়েছে তাকে স্বাভাবিকভাবে অভিব্যব্তিধারার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে জাগ্রত ক'রে তোলা।

অবশ্য শেষের যে নিয়ম সেটি হল গঠনমলেক আর আগেরটি ধ্বংসম্লেক। কোন মিডিয়ম অর্থ কিংবা পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থার ভেতর থাকলে সে তার নিজের এমন কোন শন্তির বিকাশসাধন করতে পারে না যাকে 'দান' বা 'প্রেরণা বলা যেতে পারে। মিডিয়মকে যে তার কাঞ্চে প্রেরণা যোগায় সেটা কিন্তু

৭। বিভিন্নৰে শৰীৰ ও মনেৰ ওপৰ তাৰ নিম্নেৰ কোন কৰ্তৃত্ব থাকে না, প্ৰেডাম্বার নিন্নৰণ শক্তিবই তিনি ৰশীহত হন। তথন দেহ ও ধন হয় বেন বন্ধ আৰু যাত্ৰী বা চালক হয় প্ৰেডাম্বা।

তার নিজের কোন শক্তি নয়, বরং তার ইচ্ছা ও ব্দ্ধিশক্তি আচ্ছন্ন হয়েই পড়ে এবং তার দেহ ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করছে যে প্রেতাত্মা তার ইচ্ছার ওপরই মিডিয়ম সম্পূর্ণভাবে আত্মবিক্রয় করে। অবশ্য এটা যেন প্রেতাত্মার কাছে মিডিয়মের দান বা আত্মনিবেদন করা বোঝায়, একে ঠিক ঠিক 'বিকাশ' বলা বায় না।

কোন মিডিয়ম যদি তাঁর দেহ ও মনকে সম্পূর্ণভাবে নেতি বা ইতিবাচক অবস্থায় রাখতে পারেন তবে যে সব প্রেতাত্মা ইহলোকের মায়ায় আবদ্ধ তিনি তাদের আবেষ্টনী শক্তির অধীন হয়ে পড়েন, কেননা ঐ সকল বিদেহী আত্মারা কুমাগতই সুযোগ-সুবিধা খু'জতে থাকে—কিভাবে কাকে আয়ত্তাধীনে এনে তাকে বন্দী করবে, অর্থাৎ তাকে বা সেই মিডিয়মকে সহায় করেই সে ভোগের ক্ষেত্রে ধরণীতে এসে হাজির হয়। আর হয়ও তাই, কারণ মিডিয়মরা অজ্ঞতা-বশতঃ যখন তাঁদের প্রেতাবতরণ-পর্যাটকে খলে রাখেন তখনই ইহলোকের প্রতি আসত্ত প্রেতাত্মাদের ইচ্ছা স্বারা প্রভাবিত হন। এমনও আমরা দেখেছি যে. একটিমান বৈঠকে একজন মিডিয়মকে আশ্রয় ক'রেই অসংখ্য প্রেতাত্মা ইহলোকের শ্তরে আসার জন্য ভিড করে। ইহলোকে আসার জন্য তাদের কতই না আগ্রহ। তাই একবার যদি মিডিয়ম তাঁর মধ্যে প্রেতাবতরণের পর্থাট খলে রাখেন–তো কতো সব অজ্ঞাত আকাশচারী প্রেতাত্মাদের আসার ভিডকে তখন বন্ধ করা শক্ত হয়ে পড়ে, আর তাতে হয় কি—অসহায় নির্বোধ মিডিয়মদের ঐসব প্রেতাত্মাদের প্রভাব ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করা দায় হয়ে ওঠে। প্রেতাত্মারা যে মিডিয়মের প্রাণশন্তিরও ক্ষয় সাধন করে তা থেকে তাঁদের বাঁচানো যায় না। আমি কয়েকজন লোকের এমন সব ঘটনা জানি-বারা এক সময় মিডিয়ম ছিলেন কিন্তু এখন ভিন্ন ভিন্ন প্রেতাবেশ ও উৎপাত-উপদূব থেকে তাঁরা কণ্ট পাচ্ছেন ক্রমাগত চেষ্টা সত্তেত্বও তাঁদের দমন করতে পারছেন না। কাজেই কোন রকম অবস্থাতেই মিডিয়ম হওয়ার অভ্যাসটা বাঞ্চনীয় নয় । শুখ্র তাই নয়, নিজের ইচ্ছা আর একজনের কাছে স'পে দেওয়া ও নিব্দের দেহ-মনকে ইহলোকের মায়ায় আসক বিদেহী প্রেতাত্মাদের খামখেয়ালের ওপর ছেড়ে দেওরাটাও কল্যাণকর নয়। অনেক মিডিয়ম আছেন ধাঁরা এই ধারণায় প্র**ল**্ভ যে. বদি তারা ঐভাবে অভ্যাস করেন তবে দরেদর্শনি, দরেশ্রবণ বা ভবিষ্যতে যেসব ঘটনা ঘটবে সে সম্বন্ধে জানার **শতি তাদের** বাড়বে। কিন্তু তাঁরা ভালে যান যে

মিডিয়মের আত্মসমর্পণ প্রণালীর মাধ্যমে দ্রেদর্শন ও দ্রেগ্রবণ প্রভৃতি যে-সব দান্তি তাঁরা লাভ করেন তাঁরা যোগসাধনার লক্ধ দান্তির মতো ইচ্ছা করলেই প্রয়োগ করতে পারেন না। কেননা তাঁরা মাত্র সেই সব জিনিসই দেখতে দ্বনতে পান ধেগালি তাঁদের নির্ম্থাণকারী প্রেভাত্মা দেখতে ও দ্বন্তে ইচ্ছা করে; অর্থাৎ তাঁদের দেখাশোনা নির্ভার করে নির্ম্থাণকারী প্রেভাত্মাদের খামখেরালের ওপর। তাই সম্মোহন প্রভৃতি কাজ যেমন প্রোপ্রার অপারেটার বা নির্ম্থাণকারীর ইচ্ছা ও ইংগিতের ওপর নির্ভার করে, তেমনি তাঁরা সম্প্রণিভাবে নির্ম্থা প্রভাত্মাদের অনুগ্রহের অধীন হয়ে থাকেন। আর এটা খ্রই সভ্য ঘটনা যে মিডিয়মরা ক্রমণ তাঁদের আত্মসংঘম শত্তিও হারিয়ে ফেলেন, নিজেদের ওপর কর্তান্থানির খাঁরে লোপ পেতেই থাকে। ক্রমণ তাঁদের ইন্দির-শৈথিলা দেখা দের, আর তাই থেকেই কখনো কখনো স্নায়্তন্তা সব শিথিল ও অকেজো হয়ে যায়। নানা রক্মের মাথার অস্থি—যেমন জাঁবনী-শত্তির হ্রাস পাশ্ব আসত্তি, স্থায়া উন্মাদ রোগ প্রভৃতিও দেখা দেয়, ফলে নানা ক্রতিকর উপসর্গের আমদানী হয়ে মিডিয়মদের আয়ুন্ফালও কমে যায়।

কাজেই একজন ভালো মিডিয়ম হওয়া মানেই তাঁর মানসিক অবস্থার শোচনীয় অবনতি সাধন করা। মিডিয়মদের প্রায়ই আবার স্মৃতিশন্তির হ্রাস হয়, আর তার জন্য তাঁরা কণ্টও পান। কিছুক্ষণের জন্য কোন একটা জিনিসের ওপর মনঃসংযোগ করতেও তাঁরা পারেন না। ধারাবাহিকর্পে তাঁরা কোন জিনিস চিন্তা করতেও বা বিচার করতেও পারেন না, তাঁদের মনঃশত্তিই নণ্ট হয়ে যায় এবং তাঁদের খিট্খিটে স্বভাব দেখা দেয়। তাঁরা অত্যন্ত গবিত, অহংকারী ও স্বার্থপরও অনেক সময় হয়ে পড়েন। পাশব প্রবৃত্তি ও বাসনা প্রভৃতিরও বিকাশ তাঁদের মধ্যে দেখা দেয়। অনেক মিডিয়ম আবার দুক্রিরত, অসংপ্রকৃতি এবং মিথ্যাবাদীও হন।

সংখ্যাবিজ্ঞান থেকে জ্ঞানা যায় মিডিয়মদের মধ্যে শতকরা ৭৪ জন পশ্ব প্রবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে পড়েন; শতকরা ৬০ জন মুর্ছারোগগ্রস্ত হন এবং ৮৫ জনের স্নায়বিক দৌর্বলা ঘটে। এ'ছাড়া জ্ঞানা যায়—একশোটার ভেতর ৫৮ জন মিডিয়ম জ্ঞালিয়াং ও প্রতারক হন, ৯৫ জনের নৈতিক সাহস নৃষ্ট হয়, আর ৪৪ জন প্রায় দাজিক ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েন।

এইসব হচ্ছে মিডিরম হওরার দোষ ও বিপদ। এ'থেকেই বোঝা যাবে কেন ভারতীর সভ্যন্তটা মনীবীরা মিডিরম হওরা দূৰণীর ব'লে মনে করেন। বেদান্তদর্শন কেন প্রেততন্ত্রান্শীলনে মিডিরমের কাজকে অন্মোদন করেন না তা ব্রুতে কি আর বাকী থাকে ? ভারতীয় যোগারা তাই তাঁদের ছাত্র ও শিক্ষার্থীদের কখনও মিডিয়ম হতে দেন না। যদিও তাঁরা স্বীকার করেন যে পরলোকগত পিতৃপ্রুষ ও বিদেহী অথচ ইহলোকের প্রতি আসন্ত আত্মাদের সংগে আমরা যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি, কিন্তু একথা তাঁরা ভালোভাবেই জানেন যে, মিডিয়ম হওয়াটা সম্পূর্ণ অন্যায় ও ধ্বংসম্লেক অভ্যাস, গঠনম্লক মোটেই নয়। তাই তাঁরা আবিংকার করেছেন রাজযোগ সাধনার প্রণালী—যা থেকে পাওয়া যাবে বৈজ্ঞানিকভাবে সব-কিছ্ অলোকিক শন্তি, অথচ মিডিয়মের মতো প্রেতাঝাদের কাছে নিজেদের দেহ, মনও ইচ্ছা কোনটাকেই বলিদান দিতে হবে না।

যোগী যোগাভ্যাসে মনের ইতিমূলক (পর্জিটিভ) কার্য মনঃসংযোগ ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা দরেশ্রবণ ও দ্রেদর্শন-শক্তির অধিকারী হতে পারেন। তিনি যেকোন সময়ে যেকোন বস্তু দেখতে বা **শ**ুনতে পারেন। তিনি দিব্যান,ভূতি লাভ করলে স্বর্গের দেবতারাও তাঁর সেবা করেন, তাঁর আজ্ঞাবহ হন। প্রেতাত্মাদের কাছে তিনি কোর্নাদনই দাসত্ব স্বীকার করেন না. বরৎ প্রেতাত্মারাই তাঁর আজ্ঞাবহ দাস হয়ে থাকে । দিব্যদ্রণ্টা যোগী সর্বশক্তিমান ও সর্বদর্শী বিভুটেতন্যের মিডিয়ম হন, তাঁর ভেতর দিয়েই ঐশীশক্তির বিকাশ হয়, আর সাধারণ মিডিয়মরা হন অজ্ঞ ও বন্ধ এবং বাঁধা থাকেন তাঁরা ইহলোকে আসত্ত প্রেতাত্মাদের কাছে। কোন মিডিয়মই আজ পর্যস্ত প্রেতাত্মাদের সাহায্য নিয়ে অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন নি, অনস্ত জীবন-রহস্যের নিয়মসত্রগর্মানও ব্রঝতে পারেন নি। কিন্তু প্রকৃত যোগী অভিচেতনলোকে উন্নীত হয়ে পূর্ণজ্ঞান ও ব্রহ্মান,ভূতি লাভ করেন। তিনিই বৃদ্ধ, যীশৃখনীষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভূতির মতো সভাকারের মানবজাতির আদর্শ স্বরূপ প্রকৃত মানব হন এবং এই জীবনেই যোগীজীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করেন। মিডিয়ম কিন্ত আজিক বিকাশের সকল স্থোগস্বিধা নন্ট ক'ল্লে অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়ে থাকেন। মৃত্যুর পরও মিডিয়মকে তাঁর নিয়ন্ত্রক প্রেতাত্মার সংগী হয়ে চিন্তা ও কর্মের ফলভোগী হতে হয়। প্রকৃত যোগী এই পার্থিব শরীরেই পূর্ণতা লাভ করেন, প্রেতলোক স্বর্গলোক ও সমস্ত লোক অতিক্রম ক'রে তিনি সর্ব অত্ ও শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হন।

# চতুৰ্প অধ্যায়

# भ्र **अ्वज्ञर्यकार्ठ-क्रियन** ॥

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কের অন্তর্গত লিলি-ভেলে এক আধ্যাক্ষিক সন্দেলনে বকুতা দেবার জন্য আমন্দ্রিত হ'য়ে আমি 'হিন্দুধ্ম'' ও 'প্রের্জান্দর্শনান' সম্বন্ধে বলি । একটা অভিটোরিয়মে সভার আয়োজন হয়েছিল, তার চারাদিক খোলা ছিল ও প্রেততন্ত্রবাদে বেশ আগ্রহশীল শ্রোতার ন্বারা আসনগর্নি ভর্তি ছিল । একটা বাংসারিক উৎসর্বাদনের উপলক্ষে আমি ছিলাম বকা । টিকিটবিক্তর ফটকে গণনা ক'রে দেখা গেল যে, যে-সব শ্রোতা শ্রনতে এসেছিল তাদের সংখ্যা ছিল সাত হাজার । এই সভার অনেক মিডিয়ম উপান্ধিত ছিলেন । এ'দের কেউ-কেউ আমার বলেছিলেন যে, আমি যে-সব কথা তানের বলছি সে-সব কথা তানের প্রেতান্থা-নির্দেশকদের কাছ থেকেও শিখেছেন । তারা তাদের এক উপবেশনে যাবার জন্য আমার আমন্ত্রণ করলেন । ১৮১১-এর প্রস্টাই হতে দেখলুম । সকলেই আপন-আপন মৃত আত্মাীর-বন্ধদের নাম দিলেন । আমিও আমার গ্রের্ভাই যোগেনের নাম দিলাম । নীল পেশিকলে লেখা যোগেনের নাম পাওয়া গেল । এতে আমার কৌত্রল জাগলো ; কে লিখলেন আমার জানতে ইছা হ'ল ।

পরিদন ৫ই আগন্ট, সকালে ১০টার সময় স্বয়ংশেলট-লিখনের প্রখ্যাত মিডিয়ম মিঃ কিলারের আমন্ত্রণ পেয়ে আমি তাঁর সংগে দেখা করি। কিছক্ষণ পরে উপবেশন-কক্ষে জানালার ধারে মিঃ কিলারের সামনে বসলম। সূর্যকিরণ জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে পড়ছিল। আমাদের দ্বজনের মাঝখানে একটি ছোট সমচৌকো টেবিল ছিল। কাপেটে ঢাকা ছিল সেটি। মিন্টার কিলার দ্বটি শেলট বার করলেন। আমি নিজের হাতে শেলট দ্বটির-দ্ব-পিঠই মুছে দিলুম। তিনিও তাঁর রুমাল দিয়ে আর একবার মুছে নিলেন। এরপর আমি বে-প্রতাদ্ধার সংগে মংযোগ করতে চাই তাঁকে সম্বোধন ক'রে আমার কিছু প্রশান কিলার। আমি জিলাসা করি—বাঙলার লিখতে পারি কিনা। তিনি বলেন—হাঁ, লিখতে পারেন। আমি তখন এক টুকরো

কাগজে বাঙলায় লিখে সেটি ভাঁজ ক'রে শ্লেট দুটির ওপর রাখলুম। কিলার সাহেব ইতিমধ্যে শ্লেটদুটির মধ্যে একটি পেন্সিল রেখে দিয়েছিলেন। তারপর শ্লেট দুটির ওপর একটি রুমাল আল্গা ক'রে জড়ানো ছিল। শ্লেটদুটির দুই কোণ আমি দুই কোণ কিলার সাহেব ধরেছিলেন। তারপর লেলটদুটিকে সেইভাবে টেবিলের কিছটো ওপরে তোলা হ'ল। মিঃ কিলার বললেন ঃ 'আপনার বন্ধ আসবেন কিনা বলতে পারিনে, আমার সাধ্যমত চেন্টা করব'। কিছুক্ষণ পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলমে কাগজের ওপর আমার নাম লিখে দেবো কিনা। তিনি বল্লেন—'হ'্যা'। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলেন আমি আমার বন্ধরে নাম ইংরেজীতে লিখেছি কি না। আমি 'না' বলেই উত্তর দিলাম। তিনি বন্দেন: 'আপনি যাকে চান তাঁকে আমার গাইড্ (পরিচালক ) ভেকে দিতে হয়তো পারবেন না, কারণ তিনি আপনার ভাষা পড়তে পারবেন না। এই কথা শানে আমি আর এক টাকরো কাগজে ইংরেজীতে লিখে দিলামঃ 'যোগেন, তুমি কি এথানে আছো? থাকো তো বাঙলায় লেখা আমার প্রশ্নগর্নালর উত্তর দিও।' কাগজটিতে আমার নাম সই ক'রে দিলাম—'স্বামী অভেদানন্দ'। তারপর কাগজটি মুড়ে শেলটের ওপর রাথলমে। শেলট ধ'রে আমরা কিছ্কেণ কথা কইতে থাকলমে। মিঃ কিলার আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—আমার পরলোকবাসী কণ্ট ইতিপূর্বে আর কখন ও মিডিয়মের সাহায্যে এসেছে কি না। আমি বন্দাম, 'গত সন্ধ্যায় মিঃ ক্যামবেলের বৈঠকে আমার বন্দ্রকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলমে, কিন্তু উত্তরের পরিবর্তে একখন্ড কাগজ পেরেছিল্ম যার ওপরে নীল পেন্সিলে মাত্র 'যোগেন' নামটি লেখা ছিল, তাছাড়া আর কিছন নয়'। তার এক মৃত্ত পরেই কিলার টেবিলের ওপর শেলটিট রাখলেন ও একটি পেন্সিল নিয়ে শেলটের মাধার এককোণে লিখলেন—'যোগেন এখানে'। তিনি আমায় লেখাটি পড়তে বল্লেন। আমি পড়ে জানলাম—নাম নির্ভুলই আছে। আবার তিনি **प**ृथाना *एन*एऐत प्र<sub>न</sub>े रकाण प्रृ'शास्त्र क'रत थ'रत আমা**रक एनएऐत जभद्र प्र**रहो। কোণ ধরতে বন্তেন। স্লেটদনটো টেবিল থেকে ছ'ইণ্ডি উধের্ন বাতাসে আমাদের হাত-দ্বিটর মাঝখানে ভাসতে লাগল, আমরা টেবিলের দ্ব'পাশে হাত ছড়িয়ে बरमिष्टलाम । किष्ट्रक्षण भरत रम्लिंग्-रभिष्मल पिरम रलियात यम्-यम् **भक् र**णाना গেল। কিলার সাহেব বলেনঃ 'পেন্সিলের আওয়াজ শ্নেতে পাচ্ছেন ?' আমি বললাম—হ'য়। একটা পরে হাতের ওপর ইলেকটিটক শক্ ( বৈদ্যাতিক স্পদন )

অন্তের করল্ম। কিলার সাহের বললেনঃ তিনিও তাই অন্তের করেছেন। তারপর শ্লেটদ্রটি খ্ললে দেখা গেল ষে, এই কথাগ্রলি তাতে লেখা রয়েছে ইংরেজীতে।

'এই ভদ্রলোকের প্রশ্নগর্মালর ধ্ববাব দিতে পারেন এমন কাউকেই এখানে দেখছি নে'। সই করা—'জি, সি'।

আমি কিলারকে জিজ্ঞাসা করলাম: 'কে এই জৈ সি.?' উত্তর এলো—
আমার চালক প্রেতাত্মা। তার গোটা নাম হ'ল জর্জ কিটিট'। কিছুক্ষণ
পরে কিলার বল্লেন: 'কেন, তোমার বন্ধই তো এখানে, তিনি কিছু
'লিখনেন'। তারপর শেলটটা মুছে যেমনটা আগে ছিল সে রকম ক'রে রেখে
দিলেন। তারপর প্রশ্ন-লেখা কাগজ-টুকরো কিছুক্ষণ হাতে ধরে রাখলেন।
আমাকেও তাই করতে বললেন তিনি। আমিও তাই করলাম: তারপর
আমরা আগের মতো শেলটন্টি ধ'রে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর হাতে ইলেকট্রিক্
শক্ অনুভব করলাম। শেলটের ভিতর থেকে পেন্সিলের খস্খসানি শোনা
গেল। তারপর আওরাজ থেমে গেল। শেলট খুলতে চারটি ভাষায় লেখা
দেখা গেল, সংস্কৃত, গ্রীক, ইংরাজী, বাঙলা। কিলার সাহেব তো দেখে
অবাক হয়ে গেলেন। এখানে বলে রাখি যে, লিলি ডেলে এক আমি ছাড়া
কেউ সংস্কৃত কি বাঙ্লা লেখার বা পড়বার লোক ছিল না। হাতের
লেখাটি আমার বন্ধু যোগেনের লেখার মতো দেখে আমিও আশ্চর্য হয়ে
গিরেছিলাম।

এই অন্ত ব্যাপারের জন্য কিলারকে ধন্যবাদ জানালাম, কিন্তু এর কারণ তখন আমি প্রকাশ করতে পারলাম না। আমি তাঁর কাছ থেকে শেলট দুটো চেয়ে নিলাম, কেননা অপরাপর মিডিয়ম বা প্রেততন্ত্রবাদীদের দেখিয়ে আমি জানতে চেন্টা করবো কিভাবে সেটা হ'ল। কিলারও জানালেন, এ'ধরণের শেলট লেখা তিনি কখন দেখেন নি। আমি শেলটদুটি নিয়ে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলাম। এভাবেই সেদিনকার বৈঠক সমাশত হয়েছিল ঃ

স্বামী যোগানন্দ ও আমি কেউই গ্রীকভাষা জানতমুম না। আর একটি উপবেশনে ঐ প্রেভাত্মার কাছে শ্বনেছিলাম যে, আমার বন্ধ এক গ্রীক-দার্শনিকের প্রেভাত্মাকে সংগে নিরে এসেছিলেন। তিনি গ্রীক কবিতা লিখেছিলেন। প্রথমে আমার বিশ্বাস হয়নি। তারপর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপককে লেখাটি দেখালে তিনি বল্লেনঃ 'হাাঁ, ওিট প্রেটোর একটি স্লের বচনা; লেখাটির মধ্যে একটিও ভ্লেনেই. ঠিক আছে। তিনি তার অনুবাদ ক'রে আমায় শোনালেন।

আর একটি বৈঠকে থোগেনকে সশরীবে দেখতে চেয়েছিলাম। সে তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেছিল। তবে লিলি-ডেলে মিসেস্ মসের এক উপবেশনে আমি ৫৭, বামকান্ত বস্ফুটাটের বলরাম বসুকে দেখে বিসম্ত হয়েছিলাম। জীবিত অবস্থাব মতোই তিনি ঠিক তাঁব সেই সাদা পাগ্ড়ীটি পরেছিলেন। তবে তাঁর পাগড়ীটি আবো উষ্জ্বল দেখাছিল, মনে হচ্ছিল যেন তার মধ্যে ছোট ছোট ইলেক্ট্রিক বাল্ব জ্বল্ছে। শমগ্রাক্ষিত গন্ধীর বদন আর জ্যোতির্ময় চেহারা দেখে আমাব চোখ ঝল্সে গিয়েছিল। তিনি অবশ্য কোন কথা বলেন নি: তবে মাথা নেড়ে আমার প্রশেনক উত্তব দিয়েছিলেন। আমার মাথার ওপর ডান হাত-রেখে আশীবদি করেছিলেন। মিডিয়ম মিসেস্ মস্কে আমি তথন দোলক-চেয়াবে অজ্ঞান অবস্হায় বসে থাকতে দেখেছিলাম বলরামবার, আমায় আশীবদি কবাব পর ক্য়াশাব মতো মিলিয়ে গেলেন।

আমি প্রথমে ব্রুতে না পেরে আশ্চর্য হরেছিলাম যে, কেন তিনি কথা বলেন নি। পরে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ইহজীবন তাগে করবার ঠিক আগেই তাঁর কথা বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনা আগার সমর্থিত হয়েছিল যখন আমি জেনেছিলাম যে বলরাম বস্কু ডবল-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় এক সপতাহের বেশী কাবু সঙ্গে তিনি কথা কইতে পারেন নি।

আর একটি উপবেশনে আমি যোগেনের কণ্ঠম্বর শ্নেছিলাম। একটি টিনের চোঙার ভেতর দিয়ে সে আমার বাংলার বলেছিলঃ 'এই জারগা (.আমেরিকা) কি তোমার ভালো লাগে?' আমি বলেছিলমেঃ 'হাাঁ। সেবলেলঃ 'আমার এ'জারগা ভালো লাগে না, শ্রীমাকে দেখবার জন্য আমি ভারতে যাচ্ছি'।

এখানে একটা কথা আমি ব'লে রাখি যে, জীবিতকালে যোগেন ডগবান শ্রীরামকুঞ্চের সহধর্মিণী আমাদের শ্রীমার মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করেছিল।

আমেরিকায় আমি অশরীরি আত্মার অদৃশ্য হস্তে আমার সামনে মৃতি অংকনও দেখেছি ।

১। আমরা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কাছ থেকে গুনেছি বে, এ এ সার্রহাদেরী স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অন্ধৃতানন্দ (লাটু মহারাজ) নাট্যকার গিরিশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিত। বিদেহ অবস্থার স্বামীজীকে দেখা দিজেছেন ঠিক তাদের মাতুর পরক্ষণেই। আক্রয় এই বে, দেখা দেবার পরে ভারতবর্ধ থেকে তিনি তাদের দেহত্যাগের হুঃসংবাদ্ধ কেব্ল-গ্রামে পেরেছিলেন।

ভিনি বলেছিলেন, একবার আমেরিকার থাকা-কালে একদিন সন্ধার সময় ভিনি দেখলেন কেবল একটা মুখ শুক্তে ভেসে আদৃছে—মুখে তু:খ-কষ্ট মাধানো—মলিন, একটা কাতর শব্দ এলো—'আমার সাহাব্য করে। আমি বড় কট্ট পাছি। আমি আত্মহত্যা করেছি শামী অভেদানন্দ তাকে আশীবাদ করলেন এই ব'লে বদি তুমি মনে করে। যে আমার আশীবাদ ও সদিছে।র তোমার কল্যাণ হবে তবে আমি প্রর্থনা করছি তুমি শান্তি লাভ করে।। সত্যই প্রেভাত্মার মুখ তথন হঠাৎ যেন আলোকিত হবে উঠলো, যে শান্তির ভাব নিয়ে বাতাসে মিশে গেল।

আর একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল: একজন নাবিক সমূদ্রে ডুবে মার। গিছেছিল, তার আআও বামী অভেদানব্দের সামনে এসে অক্ষকারের মধ্যে যেন হাতড়াচ্ছিল। বামীজী মহারাজ জিজ্ঞাসাকরলেন: 'ভোমার কি হয়েছে? প্রেডাম্মা বলে: 'আমি ঠিক জানি না, তবে আমি সমূদ্রে ডুবে মরেছি। আমার আশীবাদ করুন, আমি শান্তি চাই। স্বামীজী মহারাজ তাকে আশীবাদ করুনে সেও হাসিমূধে বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল।

এখানে আর একটা ঘটনা উল্লেখ করলে বোধহর অপ্রাসঙ্গিক হবে ন।। একদিন হঠাং স্বামী অভেদানন্দ তাঁর শুক্তভাতা স্বামী অভ্তানন্দের (লাটু মহারাজ) কঠন্বর গুনতে পেলেন শৃঞ্জে বাতাসে—'কালি। কালি! স্বামীনী মহারাজ তৎক্ষণাৎ চারিদিকে তাকিরে দেখলেন।' কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তিনি জ্ঞিলাসা করলেন: কে আপনি ? উত্তর এল—'আমি লাটু ডোমার দেখতে এসৈছি। তখন স্বামী অভেদানন্দ অনুমান করলেন যে, তাঁর প্রির গুরুভাতা লাটু মহারাজ নম্বর দেহ ত্যাগ করেছেন। আর ঘটনা সত্যও হরেছিল কারণ তাঁর কিছু পরেই কেব্লগ্রামে থবর এলো স্বামী অভ্তানন্দের মৃত্যুসংবাদ।

নাট্যসম্রাট গিরিশচন্ত্রের বিশেহী আত্মাকে বামী অভেদানন্দ্র আমেরিকা থাকাকালে বিপ্রায় করছেন এমন সময় হঠাৎ বাতাসে গিরিশবাবুর মুখ দেখতে পেলেন। গিরিশবাবু চারিদিকে 'থু থু শব্দ করতে লাগলেন ও তৎক্ষণাৎ আবার বাতাসে মিলিরে গেলেন। আমরা বামী অভেদানন্দকে গিরিশবাবুর ঐ 'থু থু শব্দ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন: 'গিরিশবাবু মুক্ত আত্ম। ছনিয়ার সব-কিছু তাঁর কাছে তুচ্ছ, ভাই খু খু শব্দ করে বোরাচ্ছিলেন বে পার্থিব সকল জিনিবই কণ্ডবুর, স্তরাং তাদের মূল্য কি ? একমাত্র ভগবানই সত্য।

এধরনের কত বটনাই না বামী অভেদানক মহারাজের জীবনে ঘটেছিল !--সম্পাদক

## পঞ্চদশ অখ্যায়

#### । মরণের পর কি হয়।।

মরণের পর কিছ্ থাকে কি-না—এ' প্রশ্নই সাধারণত জাগে আমাদের মনে, আর সেজনাই আমরা জান্তে ইচ্ছা করি যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মা দেহ থেকে বার হয়ে গেলে তারপর আমাদের অবস্থা কি দাঁড়ায়। বিশেবর বিভিন্ন ধর্মাগ্রন্থ পড়লে এ'ধরনের প্রশ্ন ও তার উত্তর আমাদের চোখে পড়ে, কখনো বৃদ্ধির নজিরে, কখনো পৃথিবীর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতায়, কিংবা অনুভ্তির সাহায্য নিয়েই ঐ প্রশ্ন ও উত্তর করা হয়েছে। অনাদিকাল থেকে মৃত্যু-সম্বন্ধে ঐ প্রশ্নের উত্তরগ্রেলির মধ্যে ওল্ড-টেন্টামেন্টে আমরা দেখি বে, যোভের মনেও যখন এই প্রশ্ন উঠেছিল তিনি উত্তর দিয়েছিলেন নেতিম্লকভাবে। তিনি মানাসক দৃঃখ-যন্ত্বণার হাত থেকে নিংক্তি পাবার জন্য মৃত্যু কামনা ক'রেছিলেন। বিভিন্ন প্রার্থানা গানে (সামস্) আমরা পাই—

- (ক) হে ঈশ্বর, ত্মি কি পরলোকবাসীদের পক্ষে কোন আশ্চর্য কার্ষসম্পাদন করবে? ম্ভাত্মারা কি কবর থেকে উঠে তোমার মহিমা কীর্তন করবে?—৮৮।১০
- (খ) মৃত্যুর পর তোমার কোন স্মৃতি থাকে না। কবরে তোমার উদ্দেশ্যে কে ধন্যবাদ জানাবে। – ৬।৫
- (গ) ষে শেষনিঃ\*বাস ত্যাগ করেছে, সে এই প্থিবীর মাটিতে মিশে বাবে। ঠিক মৃত্যুর দিনই তার সকল চিন্তা নন্ট হয়ে গেছে।—১৪৬ ৪
- (ঘ) মূতাত্মারা ঈশ্বরের মহিমা কীর্তান করে না, কিংবা কোন-কিছ্ই তারা করে না যাদের প্রাণবায়, স্তব্ধ হয়ে গেছে—১১৫।১৭
- (%) সকলের ভাগ্যে সকল জিনিস একই রূপে আসে। একই পরিণতি ধার্মিক ও পাপীর পক্ষে ঘটে, একই পরিণতি সং ও অসংস্বভাবসম্পল্লের ভাগ্যে ঘটে। \* \* প্রাোড্যার পক্ষেও বেমন, পাপীর পক্ষেও তেমন।—৯।২
- (5) ভূমি ভোমার পথে যাও, তুমি আনন্দের সঙ্গে ভোমার খাদ্য গ্রহণ কর, প্রফুল্টাটিতে স্করা পান কর। ♦ ৩ আনন্দের সঙ্গে তুমি ভোমার পদ্মীর

সাথে বাস কর, • • কেননা মৃত্যুর পরে কবরে যেখানে তোমাকে যেতেই হবে সেখানে কোন কাজও নেই, উদ্দেশ্যও নেই, বৃদ্ধিও নেই বোধিও নেই।—৭।৯।১০

- (ছ) মৃত ব্যক্তিরা কোন-কিছুই জানে না. এমন কি প্রেস্কার পাবারও তারা কোন আশা রাখে না. কারণ মৃত্যুর পর কোন স্মৃতিশক্তিই তাদের থাকে না।
- (জ) মানুষের ভাণ্যে যা ঘটে, পশ্র ভাগ্যেও তাই। দ্বজনারই পরিণতি এক, মানুষ মরে, পশ্বও মরে। দ্বজনার প্রাণস্পন্দন একই রক্মের, স্বতরাং পশ্ব থেকে মানুষের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নাই।
- (ঝ) (১) সকলেই মরণের পর একটি জায়গায় যায়। সকলেই প্রথিবীর ধ্লি থেকে এসেছে, আবার মরণের পর ধ্লিতে মিশে যায়। (২) কেউ কি জানে যে মান্ষের আত্মার উধ্বর্গতি হয় আর পশ্র আত্মা নিদ্নগামী হয়?—২।১৯-২১

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে এমন অনেক অংশ আছে যা আমাদের মনে নানা রকমের সন্দেহ এনে দেয়। সন্দেহ এধরনেরও হয় যে, মৃত্যুর পর আমাদের আত্মার অঞ্চিতত্ব থাকে না— কবরেই সব মিলিয়ে যায়।

খ্রীষ্টানসমাজ মনে করে যীশ্ব্রীণ্টই প্রথমে মান্ষের আত্মার অমরত্ব প্রকাশ করেছেন। অবশ্য একথা সত্য যে, ইহ্দীজাতির মধ্যে মানবাঞ্মার অনন্তের ধারণা যীশ্ব্যাণ্টই স্থি করেছেন, কেননা মরণের পর আত্মা থাকে কিংবা কবরস্থ হওয়ার পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে—এই তথ্যের মধ্যে কোন সত্য আছে ব'লে ইহ্দীরা বিশ্বাস করতো না। সে সময়কার, অর্থাৎ আদিম 'য়্গ' থেকে 'ব্যাবিলোনীয়-ক্যাপটিভিটি'র (ব্যাবিলোন-অবরোধের) সময় পর্যন্ত ইহ্দীরা দেহ ছাড়া আত্মার অস্তিত্ব থাক্তে পারে একথা বিশ্বাস করতো না। বরং ইহ্দীদের ধারণা ছিল—জিহোবা থেকে প্রাণবায়্ম এসেছে, আবার মৃত্যুর পর তাতেই ফিরে যাবে। কি পশ্ব কি সাধ্য বা পাপী সকলের আত্মার পক্ষে ঐ একই কথা সত্য। আমরা প্রের্ব ধর্মসংগীতগ্বলির উদাহরণ দিয়েছি সেগ্রনি ঐ প্রাচীন য্গেরই বিশ্বাস বা মনের ধারণা। কিন্তু খ্রীণ্টপূর্ব ৫৭৬ – ৫৩৬ শতকে ব্যাবিলন-অবরোধের সময় ইহ্দীরা স্কত্য জরথ্ণ্ট্রধর্মী বা পারস্যের অধিবাসীদের সংস্পর্ণে এলে, তাদের কাছ থেকে আত্মার অমরত্বের ধারণা গ্রহণ করে। স্কত্যে পারস্যবাসীরা স্বর্গ ও নরক, দেবদতে ও উল্লেভমনা দেবদতে

এবং শেষ বিচারের দিন এই তিনটি জিনিস বিশ্বাস করত। প্রাচীন ইহুদীজাতির কাছে এ'সকল ধাবণা বা বিশ্বাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু ইহুদীদেব মধ্যে কতকগৃলি লোক আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী হয়েছিল, আর কতকগৃলিলোক বিশ্বাস করতে পারেনি। ইহুদীদের ভেতর থারা আত্মার অমবত্ব, দেবদৃতে, বা উত্রতমনা দেবদৃতে বিশ্বাসবান হয়েছিল তারাই 'ফেরিসী' নামে কথিত হয়েছিল। ফেরিসী'-শব্দটি পাবসীক শব্দেরই হিত্রু-রুপায়ণ। ফেরিসীরা পাবসাদেশের অধিবাসী ছিল ও জ্বথুণ্ট্রধর্মের অনুগামী। কিন্তু অপর সমহত ইহুদীরা অতান্ত গোঁড়ামতাবলশ্বী ছিল, নৃতন কোন মতের তারা পক্ষপাতী ছিল না। আত্মা যে অমর এই বিশ্বাস তাদের মতে ছিল ধর্মবিরোধী এবং তাদের বলা হ'ত 'স্যাত্মুসী'। স্কুত্রাং বুঝা যাছে যে, স্যাত্মুসীরা অতান্ত গোঁড়াভাবাপত্র ছিল, মৃত্যার পর আত্মার অহিতত্বে তারা মোটেই বিশ্বাসী ছিল না। এমন কি নিউ-টেণ্টামেণ্টের মধ্যে একজন স্যাত্মুসীর উল্লেখ পাইঃ সে এসে প্রশ্নন করছে মৃত ব্যক্তির পানবংখান ব'লে কোন জিনিস আছে কি-না। কিন্তু 'আত্মার অহিতত্বে বিশ্বাস' এই ধারণাটি প্রাচীন জ্বপ্রাণ্টু-ধ্যমীর মধ্যে যেভাবে ছিল, খ্রীণ্টানদের মধ্যে ছিল তা ভিন্নভাবে।

জনথ্য উধমনিল বনীবা মান ধের মরনোত্তর দেহ বা আত্মার প্নের খানবাদে বিশ্বাসী ছিল। তাবা বিশ্বাস করত যে, পাথিব শরীর নট হবার পরও আত্মার অস্তিত্ব থাকে। তাদের বীতি অন্যায়ী মৃত্যা থেকে চত্ত্বর্থ দিনে দেহকে কবকথ করা হয়, অর্থাৎ মৃত্যা হবার তিন দিন পরে দেহকে কবরে প্রোথিত করা হয় এবং তাদের বিশ্বাস যে, চত্ত্বর্থ দিনের সকালে স্বার আত্মাই কবব ত্যাগ কবে ওঠে এবং এটিকেই বলা হয় প্রেতাত্মার আত্মিক-উত্থান'। যাঁরা প্রণাবান, তাঁদের আত্মা যায় 'স্বর্গে' বলুতে এখানে বোঝাছে সচিন্তা, সংকথা ও সংকর্মের লোক। অবশ্য অসং আত্মারা কবর থেকে ওঠে, কিন্তু তারা অসচিন্তা, অসং কথা অসং কর্মরিপ, নরকে যায়। বিচারের শেষ দিন পর্যস্ত তারা অন্ধান্তরটা আহ্মীম্যানকে জয় বা অভিত্তুত করে। কথিত আছে, আহ্মীম্যান প্রথমে আহ্মরমজদার সংগে বন্ধত্বভাবাপাল ছিল, পরে বিদ্যোহ করে প্রথিবীতে নেমে আসে প্রতিহিংসা নেবার জন্য; প্রথিবীতে নেমে আসে যেহত্বু স্বর্গরাজ্য থেকে সে বিত্যাত্মত হয়েছিল। এভাবেই আহ্মীম্যান খ্রীটালক্ষতে 'শয়তান'-রূপে পরিচিত হয়। এই

শরতানের ধারণা জরথ:অুধর্মের গ্রন্থগ:লির মধ্যে—বিশেষ ক'রে জেন্দাবেস্তার পাই।

আহ্রীম্যান বা শয়তানই একদিক থেকে বিশ্বব্রহ্মান্ডের কর্তা। ই চত্ত্রর্থ
গস্পেলে শয়তানকে রাজাই বলা হয়েছে। স্তরাং শয়তান আহ্রীম্যানের
কাজই প্রদ্যী আহ্রমজন্দার সংকাজগ্রিকে নন্ট করা, বা প্রথিবীতে পাপ
ও মৃত্যুকে ডেকে আনা। আহ্রীম্যান ক্রমাগত কল্যাণপ্রদ্যী আহ্রমজন্দার
কাজের বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে যাক্তে এবং কাজে কাজেই আহ্রমজনাও
আহ্রীমানের প্রভাবকে থব করার চেন্টা করেন এবং তাকে পরাভ্ত করে
স্টি করেন আবার নতেন জগং—যেখানে শয়তান আহ্রীম্যানের প্রভাব বা
ক্রমতা আর কাজ করে না। ঠিক তথনই আরম্ভ হয় শের্ষাবিচারের দিন।
জরথ্যুধ্বর্মাবলন্দ্রীরা একজন ধর্মপ্রবন্তা স্বীকার করে। তারা বলে, ধর্মপ্রবন্তা
স্বর্গে বা মেঘলোকে আবির্ভ্ত হয়। তার নাম সোশিয়াণ্টা। যে সমস্ত
ধার্মিক আত্মা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ ও স্বর্গস্থ ভোগ করতে চান তানের তিন
সাহাষ্য করেন। এমন কি যারা অজ্ঞান-অন্ধকারে পড়ে আছে তাদেরকেও
তিনি পাপমন্ত ক'রে স্বর্গরাজ্যে নিয়ে যান। জরথ্যুধ্বর্মীদের আসলে ঠিক
এ'ধরনের বিশ্বাস ছিল।

খ্রীষ্টান ও প্রাচীন জরথ্ন্ট এই উভয়ের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে ত্রলনা করলে দেখা যায়, আত্মার প্রনর্থান, শেষবিচারের দিন ও স্বর্গে গমন এই ধারণাগ্রনি উভয়ের মধ্যেই সমান। যীশ্ব্রীটের আবিভাবের অনেক প্রের্ব পারস্যে এই সকল ধারণা ছিল এবং খ্রীটেপ্রের ৫৬৮—৫৮৬ অব্দে ব্যাবিলোন-অবরোধের সময় ফেরিসীরা এই সকল ধর্মবিশ্বাসে নিয়মিতভাবে উল্বল্ধ হ'ল। কাজেই তাদের আত্মার প্রনর্থানের ধারণা প্রেরাপ্রির যীশ্ব্রীটেটর দেহের

১। প্রকৃতপক্ষে শয়তানের ধারণা প্রথমে পাই ক্প্রাচীন বৈধিক সাহিতা ঋণ্বদেই। ঋণ্বদে এমন কি অথর্ববেদে ও শতপথ ব্রাহ্মণে পাপ মার শব্দের উরেধ পাই (—ঋণ্বদ ১০০০ হা অথর্ব হা৯৩২, শতপথ ব্রাহ্মণ ৮০০২)। বৌদ্ধসাহিত্যে পুন: পুন: 'মার' এই শন্ধটির উরেধ আছে। 'মার বলতে বুরার অপ দেবতা বা অকল্যাণের বা পাপের প্রতিমূর্তি। বৈধিক সাহিত্যের রূপকভাবে মের ও 'আহি শন্ম রুটি ও উল্লিখিত হয়েছে। চীনারা একে 'ড্রাগন' ও এীকেরা 'টাইকুন বলে। প্রকৃতপক্ষে 'পরতান', পুরুব পাপ 'মার' শন্মঙাল একমানে মৃত্যুর পরিবর্তেই ব্যবহৃত হরেছে। উপনিবদে এই মৃত্যুর অপর নাম 'অক্ষার বা 'রান্তি। ভারতীর দর্শনে বাসনা কামনাকেই মৃত্যুর আক্ষাররূপে অভিহিত করা হয়েছে, কেননা বাসনা কামনাই মানুহকে ব্যারার সাসারে আবিদ্ধকরে ব্যাহার সাসারে আবিদ্ধকরে ব্যাহার সাসারে আবিদ্ধকরে । বৌদ্ধনাহিত্যেও 'বার বা মৃত্যুকে 'তনহ বা কৃকা (বাসনা) বলা হরেছে।

२ । जावजीव वर्गत्वक नवजानवन कुका वा वागवांत्क महित कावन वना इत्याह ।

প্রের্খাননীতির ওপর নির্ভ'র করতো না। এ'গ;লি অবশ্য ঐতিহাসিক কাহিনী।

এখন কেমন ক'রে আমরা বিশ্বাস করি সত্যিকারভাবে বীশ্বখ্রীষ্টই অনস্ত শাষ্বত জীবনের ধারণা সাধারণের সমাজে প্রকাশ করেছিলেন, কেননা তারও অনেক পূর্বে থেকে জরথুন্টাধর্মী ও মিশর, চ্যালডিয়া, ব্যাবিলোন, চীন ও ভারতের এবং সংগে সংগে রোম, গ্রীস ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি প্রাচীন দেশের অধিবাসীদের ভেতর এই বিশ্বাস বা ধারণা ছিল। এ'সকল দেশের মধ্যে শাশ্বতজীবনের বা অমর-আত্মা সম্বন্ধে বিশ্বাস বর্তমান ছিল। খ্রীন্টপর্বে ১২০০ বছর পর্বেও মিশরবাসীদের ভেতর এর প্রমাণ পাওয়া গেছে খ্রীষ্টপূর্বে ১২০০—৮০০ সময়ের মধ্যে ইজিপ্টের লেখকেরা উল্লেখ ক'রে গেছেন—প্রাচীন ইজিপ্টের অধিবাসীরা বিশ্বাস ক'রত যে, জড পার্থিব শরীরের প্রবর্খান সম্ভব এবং সে'জন্যই সংস্বভাবসম্পন্ন ও প্রণ্যচরিত্তের আত্মারা স্বর্গে যেত ও স্বর্গসাখ ভোগ করতো । অবশ্য গোডার দিকে তারা বিশ্বাস ক'রত পরলোকগামী আত্মা পার্থিব দেহ নিয়েই স্বর্গ অথবা ভিন্ন ভিন্ন লোকে গমন করে, কিন্তু পরে তারা বিশ্বপ্রকৃতির সাক্ষ্যুশান্তি ও ক্ষমতার বিষয় জানতে পারলে এবং অনুভব করলে যে, প্রতিটি মানুষের মধ্যে তার ম্বিতীয় সত্তা ব'লে একটি বস্ত্র আছে র্যোট সক্ষার ও বায়বীয় পদার্থাদিয়ে সাণ্টি। জড়শরীরের মতো মান ষের পারলোকিক একটি সক্ষ্যেসন্তা থাকে—এই বিশ্বাস যখনই जारमत मर्था मृत् रुख कम्मात्ना ज्यनरे रेकिन्देनाभीता क्रुप्तरुत मृज्यत भव অক্ষতভাবে ওঠে ধারণা পরিত্যাগ ক'রেছিল। এ'কথাই রাজাদের পশুমবংশের অধিবাসী, অর্থাৎ যীশুখ্রীণ্টের ৩০০০ বছর পূর্বে প্রাচীন ইন্ডিপ্টে যে সমস্ত লোক বাস করতেন তাঁরা জোর ব'লে গেছেন—'ম্বর্গে যাবে আন্মা আর প্রিথবীতে যাবে দেহ'। এর মানেই হল আত্মা দ্বগাঁর ও দেহ পাথিব কেননা প্রথিবীর ধ্লির সঙ্গে দেহের সম্পর্ক। সেদিন থেকেই মৃতশ্রীরকে সংরক্ষণ-করার ধারণা ইজিপ্টবাসীদের মধ্যে সূখি হয়েছিল, কেননা এটা তারা বিশ্বাস করেই নিয়েছিল যে. স্থালদেহর অনুযায়ী প্রেতশরীরের আকার ও গঠন হওয়ায় জড়দেহকে বতদিন নন্ট হতে না দিয়ে ঠিকভাবে রক্ষা করা যাবে তত দিন সমগ্র আত্মার অন্তিম্বও টিকে থাকবে। এই ধারণা থেকেই মিশরে म् जानराक ध्वायभाव पिता मध्यक्रम क्याय व्याजित जेम्ज्य हार्याहन । व्यवमा अहे

রীতি বা বিশ্বাসের পিছনে ভিত্তি হিসাবে ছিল এই ধারণা, মৃতদেহের কোন অংগ যদি বিচ্ছিন্ন হয় তো মৃতাত্মার ঠিক সেই অংশ বা অংগও বিকৃত হয়, আর সেইজন্যই মান্য মরে গেলে তার দেহটাকে কবরের ভিতর অক্ষতভাবে সংরক্ষণ করতে ইজিক্টবাসীরা চেণ্টা ক'রতো।

তাছাড়া তাদের বিশ্বাস ছিল যে, পুণ্যবানদের মৃত্যু হলে তাঁদের আত্মা যায় স্বর্গে ও সেখানে দেবতাদের সাথে তাঁরা বাস করেন ও তাঁদের সহিত পান-ভোজন করেন। মৃতাত্মাদের জড়দেহ থাকে, যদিও বায়বীর শরীরের মতো তা সক্ষমপদার্থ দিয়ে তৈরী, আর জড়দেহ থাকে বলেই তাদের খাদ্য এবং পানীয়ের প্রয়োজন হয়। সেজন্য মৃতাত্মাদের আত্মীয়-স্বজন কবরের মধ্যে খাদ্য ও পানীয় রেখে দেয়। এই ধরনের রীতি অনেকাদন ধরে ইজিপেট বর্তামান ছিল। অনেকে আবার এতদ্বর পর্যন্ত করতো যে কবরের মধ্যে মৃতাত্মাদের জন্য মন্দ্রপত্ত মাদ্মলি রেখে দিড, কেননা তাদের ধারণাই ছিল? অশ্ভ ও অমঙ্গলের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য পরলোকগত কথ্ ও আত্মীয়দের ঐসকল মন্দ্রশন্তির বিশেষ দরকার। তাদের পর্মাথতে এসবও লেখা ছিল নাকি যে, ধর্মভারর প্রভাত্মারা স্বর্গে যায় স্বর্গায় সিক্কের তৈরী পোশাক পরিচ্ছদ ও সাদা জত্তা পায়ে স্বর্গের শক্তিময় ক্ষেত্রে ভ্রমণ করে। স্বর্গে স্ন্থে স্নান করার জন্য অনেক নদী-হাদও আছে। যে সকল গভার সত্থে এই প্থিবীতে বর্তমান ইজিপ্টবাসীদের স্বর্গেও সেই সব আছে।

ব্যাবিলোন ও চ্যাল্ডিয়ার প্র'থিপত্ত পড়লে দেখি যে, তারাও মৃত্
আত্মার শরীরের প্রনর্থান বিশ্বাস করতো, আর সে'জন্য মৃতশরীরে নানা
রকম ওষ্ধ-পত্ত দিয়ে মাটির নীচে কবরে সে'গ্রিলিকে রক্ষা করতে চেণ্টা করতো।
চ্যাল্ডিয়া ও ব্যাবিলোনবাসীদের ঐ অনুষ্ঠানরীতি বা প্রথাই পরে খ্রীণ্টানদের
ভেতর প্রবেশ করে, তাই তারাও মৃতদেহকে কবর দেয়। কিন্তু চ্যাল্ডিয়া
ও ব্যাবিলোনবাসীদের ঐ রীতি থেকে একথাই স্পণ্ট বোঝা যায় যে, তারা
মৃত্রার পরেও অনম্ভজীবনে বিশ্বাস ক'রতো, আর তা থেকেই প্রমাণ হয় যে,
কবর দেওয়ার প্রথা ও মৃত্রার পর শাশ্বত-জীবনের বর্তমান ধারণা যীশ্বত্রীণ্ডের
কাছ থেকে বা তার সময় থেকে বিশ্ববাসী পায় নি, আসলে ঐ প্রথা ভগবান
দশপত্রে জন্মের অনেক শত বছর আগে থেকেই সমাজে প্রচলিত ছিল।

গ্রীক ও রোমীয়দের ইতিহাস পড়লেও আমরা দেখি, গ্রীকদের তেতর 'ইলিসিয়ান-ফিন্ড' বা স্বর্গের ধারণা ছিল এবং তারা বিশ্বাস করতে। যে পর্ব্যান্থারা মরণের পরে ধ্বর্গে যায় এবং প্রথিবীতে অভ্যুক্ত কাজের অনুষ্টান সেখানেও করে। সেখানে বন্ধু-বান্ধবের সংগে তারা সাক্ষাং ক'বে ধ্বামী দ্বীর সঙ্গে, মাতাপিতার তাঁদের পরে-কন্যাদের সঙ্গে দেখাশোনা হয় : সেইখানেই তারা অনস্ত কাল ধ'রে বাস ক'বে জীবনে মঙ্গলাশীর্বাদ্ধবর্প সকল রক্ম সুখভোগ করে।

স্ক্যান্ডিনেভিয়াবাসীদের মধ্যেও স্বর্গ বা 'ভালালা'-র ধারণা আছে। তারা সাধারণত যোদ্ধা ও সংগ্রামজীবি, কাজেই মৃত্যুর পর স্বর্গদেবতা ওডিনের কাছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের আত্মা হাজির হয়। স্ক্যান্ডিনেভীয় বীর যোদ্ধা যাবা সম্মাখ-সমরে প্রাণ দিয়েছে তারাও স্বর্গে যায়, সেখানে শত্রুদের সংগে যদ্ধা ক'রে আহত হয়, কিন্তু ওডিনদেবতার অত্যাশ্চর্য শান্তিগুলে তাদের ক্ষত নিরাময় হয়; কাজেই, আবার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে যদ্ধা করে। যদ্ধার পরে যদ্ধান্তেই তারা একটি বন্যশাকরকে তাড়া করে, তাকে হত্যা ক'রে মাংস খায় এবং এ ভাবে বিরাট একটি ভাজের আয়োজন করে। এই ব্যাপার কিন্তু স্বর্গে নিত্য-নৈমিত্তিক ভাবে অনস্ত কাল ধরে চলতে থাকে। তবে এই অনস্তকালের অর্থ এ নয় যে, হাজার, দশ হাজার, লক্ষ্ণ কিংবা এক কোটী বছর, বরং সীমাহীন কালকেই 'অনস্ত বলে।

আর্মেরকান-নিগ্রোদের ভেতর স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণা আবার ভিন্ন। তাদের বিশ্বাস যে, স্বর্গে স্থকর একটি শিকারের স্থান আছে। ম্সলমানদের ভেতর আবার আলাদা ধারণা। তাদের ধারণা—যে-সব ধার্মিক ম্সলমান আলোর আদেশ মেনে চলে তারা স্বর্গে বা বেহেস্তে যায়। সেখানে প্রচ্র পরিমাণে ছায়া, স্বচ্ছ জলপূর্ণ নদী, দুখ, মদ্য ও মধ্-পরিপূর্ণ স্লোত্তিস্বনী সর্বদা প্রহ্মান। স্বর্গে স্ক্রেরী বা পরীরা আছে, তারা প্রণ্যাত্মাদের পেয়ালায় স্বরা ঢেলে দেয়, তারাও আকণ্ঠ স্বরা পান করে এবং ঐসকল পরীদের সংগে বিহার করে। প্রণ্যাত্মা ম্সলমানরা মৃত্যার পর স্বর্গে প্রকাশ্ড ব্লেক্সর ছায়ায় বিশ্রাম করে এবং গাছে যে সমস্ত স্ক্রাদ্য ফল ধরে, সেই সকল গ্রহণ করে। আসল কথা এই যে, আরববাসীরা যে মর্ভ্মিতে বাস করে, সেখানে জল ও গাছের ছায়ায় একান্ত অভাব। আরববাসীরা জলের অত্যন্ত পিয়াসী, তাই তাদের ধারণা—স্বর্গ এমন একটি জায়গা যেখানে প্রচ্বের পরিমাণে গাছের ছায়া স্ক্রাদ্য ফল এবং ধরণীতে বতরকমের ভোগের জিনিস পাওয়া যায় সেই সবই আছে। মনের কল্পনাকে তারা বাইরে বাস্তব আকারে দেখতে চায়, তাই

তাদের স্বর্গ হল জলসিক্ত ও জলপূর্ণ একটি জায়গা। সুখের বিষয়, আমি কিন্তু এমন একটি দেশ থেকে এসেছি যেখানে বাংসরিক বৃষ্ণির পরিমাণ ৫৪০ ইণ্ডি; কাজেই ভিজে স্যাংসেতে স্বর্গে থেতে আমার ইচ্ছা নাই।

এ'সকল বর্ণনা থেকে আমরা শিখি কি? শিখি বে, প্রত্যেক জাতিই, প্রত্যেক দেশের লোকই—তাদের স্বর্গসম্বন্ধে চরম-ধারণা বা কল্পনাকে বাইরের জগতে প্রকাশ করে ও স্থিতি করে স্বর্গসম্বন্ধে চরম-ধারণা বা কল্পনাকে বাইরের জগতে প্রকাশ করে ও স্থিতি করে স্বর্গনময় দেশ। তারা স্বর্গকে ধারণা করে একটি স্থান হিসাবে, আর সেখানে জীবনের সকল রকম স্থেখ তারা ভোগ করবে। সেই ভোগের বিরাম কোনদিন হবে না, দ্বঃখ কোন রকম থাকবে না, আর হবে না কোনদিন অনস্ত স্থেখর বিচ্ছেদ। অর্থাৎ অনস্তকাল ধ'রে তারা স্বর্গস্থেই ভোগ করবে এটাই তাদের বিশ্বাস ও ধারণা। অনেকে চিন্তা করে যে, স্বর্গে তাদের কাজই হবে গান গেয়ে বেড়ানো, বীণার তারে অনস্ত সঙ্গীতের ঝঞ্চার তোলা আর দিনরান্তিরই গান গাওয়া ও গান শোনা—গোঁড়াপণথী খ্রীষ্টান চার্চে গাওয়া হ'ত এমন একটি স্ব্যের যাতে পাওয়া যায় স্বর্গস্থের বর্ণনা। তাতে দেওয়া হয়েছে,

ষেখানে প্রুজার ক্ষেত্রে মিলনের হবে নাকো কভ<sup>ু</sup> অবসান, অটুটে যে রবে স্যাবাথের অভিষান ।°

অবশ্য এ'ধরনের স্বর্গ তাদের জন্যই নির্দিশ্ট থাকে যারা স্বর্গের এই রকম আদর্শে বিশ্বাস করে। যাঁদের ঈশ্বর বিশ্বাস আছে তাঁদের জন্য একটি স্থান বা একটি রাজ্য নিবাচিত থাকে সেখানে মূতাত্মারা মিলিত হয় ও পরিগ্রাণকারী প্রভ্রর উল্দেশ্যে স্ত্রতিগান গায়, এখন সেই পরিগ্রাতা যীশাখ্রীট্টই হোন, ব্রক্ষই হোন বা মহম্মদ বা হিন্দ্রদের আর কোনো অবতার হোন। একটা বড় গ্রহের চারদিকে উপগ্রহরা যেমন একগ্র হ'য়ে ঘ্রতে থাকে, মূতাত্মারাও তেমনি তাদের আদর্শময় পরিগ্রাতার চারদিকে সমবেত হয়। আসলে বিশ্বাসী ও একনিন্ঠ যারা তারাই লোকনায়কদের কাছে উপস্থিত হয়, আর এবা যীশাখ্রীট, ব্রক্ষ বা অন্য কোন অবতার এ'কথা আগেই বলেছি। স্তরাং মহান্ সাধ্-সন্তরা মরণের পরে যে লোকে বান ভাকেই স্বর্গ ও আদর্শ স্থান বলে।

কিন্তু এই ধারণা যে অতীত কাল থেকে চলে এসেছে এতে ঠিক আমাদের বিশ্বাস হয় না। এ থেকে আমরা মোটেই ব্বে উঠতে পারি না যে, মরণের

<sup>9 | &</sup>quot;Where congregation ne'er break up and Sabbaths never end."

**११३ 'आबारमद आचा भ्यर्ग' यात्र किश्या जनत नद्धन भक्त कंद्र । फार्ट अ'रा**फ़ा व्यादता व्यत्नक तर्मा-मन्द्रक कामए हेन्का कृति । भूतः काहे नत्त, श्रमाग्य हारे अतः अभरकः। छरव 'श्रिष्ठावष्टत्रन-रेवडेक' स्थरकः व्यामता कान् एष भाति स्य, मुखापाता मृख्यं भव कका श्वरक छेटी नानान् तकम जकरा नाछ करत ७ वमन-বি স্বৰ্গস্থত পৰ্যন্ত হয়। ঐ সব আন্ধা তখন সব-কিছ্ম জ্বানতে পারে। এমন कि छोता भानवभगारक, बद्धवाद्यव ७ व्यक्नभित्रकनरमत्र माद्याय करत । जरनक **লোকেরই বিশ্বাস বে,** মৃতাত্মারা নানান্ রকম উপারে প্রথবীর মান্**বকে** <del>পাহাষ্য করে। অনেকে</del> আবার সেই কথা বিশ্বাস করে। তবে ধারা অবিশ্বাস **করে** তারা কিন্তু মরণের পর আন্ধার অন্তিম অস্বীকার করে না ; **অর্থা**ৎ বিদেহী আত্মারা যে মরণের পর থাকে তা তারা বিশ্বাস করে। তবে কোন মাধ্যমের (মিডিরম) সাহায্যে তারা আমাদের সহায়তা করে কিনা সেটা হ'ল ডিন্ন বিষয় এবং সে বিষয়টিও আমাদের ব্রুতে হবে। পরলোকগামী আত্মাই বা কারা— যারা আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং মাধ্যমের সাহায্যে ভাব আদান-श्रमान करत ? कान् भव आजाता भाशाया करत ? भाषात्रम विश्वाम श्रम, মানুষ কেমন ক'রে প্রথিবীতে বাস করে সেটা মোটেই আলোচনার বিষয় নয়। কিন্তু যথনি তার মৃত্যু হয় ও সে কবরে সমাহিত হয় তর্থান সে কর্মলোকে প্রবেশ করে ও সমস্ত জিনিস জানতে পারে, প্রকৃতির নিয়মকান্নও জানে ও সেজন্য তাকে তখন সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান বলা যায়। আর ঠিক তখনই তার শান্তি জন্মায়, সে মান্বের সমাজে সংবাদ প্রেরণ করতে ও তাদের নানান রকম-ভাবে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু যারা এই ধরনের আদর্শে বিশ্বাস করে ভারা আবার বোঝে না—মরণের পর ভবিষ্যৎ জীবন বর্তমান জীবনের চলমান অবস্থা।

গোড়া খ্রীষ্টানধর্ম মৃত্যুকে মনে করে জীবনের মহাশন্ত । খ্রীষ্টানধর্মের মতে মান্ব যখন মৃত্যুরাজ্যে প্রবেশ করে তথনি তার জীবন হয় একদেরে, তখন হয় সে সমস্ত রকম স্বর্গসূখ ভোগ করে—লয় অনস্ত নরকে গিয়ে চিরভরে দৃঃখ্কট পায়া আসলে কিন্তু মৃত্যু জীবনের শন্ত নয়, একটা অবস্থাতেদ-মান্ত।

विश्वन योग महालाग्याची वामन विकास लाटिन व्यवस्था व्यामहा शर्य दिक्षण कृषि कर्ति कर्ति स्वरूप द्वार व्याप्त स्वरूप विश्व क्षेत्र व्याप्त स्वरूप व्याप्त व्यापत व्याप्त व्यापत व्या

রকম সংবেদনও তার নিষ্প্রভ হয়, জড়দেহটা নিশ্চল হয়ে যায়, কিন্তু তার মানসিক শব্তিগ্রলো তখন ক্রমণ তীক্ষ্য ও শব্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদের ভেতর অনেকে সম্ভবত দ্রেদর্শন ও দ্রেগ্রবণ প্রভৃতি শক্তিকে বাড়িরে তোলে। অনেক দুরের দ্বিনিসকে তারা কাছে দেখতে পায় ও অনেক দুরের শব্দ তারা। শ্বনতে পায়। তাদের সক্ষ্মে আন্তর ইণ্দিয়গর্বালর শক্তি তথন অনেকগ্রণ বেড়ে থায়, আর **বে-সব শব্ভি মনের অবচেতন স্তরে ঘ**ুমিয়েছিল সেগ**ুলো চেতনা**র বা জ্ঞানের স্তরে ভেসে ওঠে। স্মৃতিশক্তি তখন প্রবলতর ও তীক্ষ্য হয়। এমন সব ঘটনা ঘটেছে যে মরণোন্ম্খী আত্মারা বায়বীয় শরীর ধারণ করে দুরে-দেশান্তরে খবর নিয়ে গেছে। তাদের আত্মীর-কুজনদের বলেছে তাদের অনাথ ছেলে মেরেদের ষত্ন নিতে কিংবা যে কার্য ছারা ইহজগতে অসম্পূর্ণ রেখে গেছে সেণ্ডলোকে সম্পর্ণ করার জন্য। এসব রীতিমত বিবরণ রাখ্য হুয়েছে। কয়েক বছর আগে য়ুরোপে এসব ঘটনার বিবরণ রাখা হুয়েছিল কোন-কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি। এমন কি কোন সময়ে ঘটোছল, তার ঘণ্টা মিনিটও যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখে লেখা হর্মেছিল। 'সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি-র বিবরণ এবং ইতিহাসেও এসব বিষয় প্রুখান্পুরুর্পে লেখা আছে। সেই বিবরণ থেকে প্রমাণ হয় কি ? প্রমাণ হয় যে, এখন যে শক্তি আমাদের ভিতর সংপ্ত রয়েছে, মরণের সময় সেগংলো দ্বিগংণতর আকার ধারণ করে। এমনও শোনা যায়, মরণোম্ম্থ লোক তাদের বন্ধ্বান্ধ্ব ও আত্মীয়-<del>শ্বজ্</del>লের সংগে কথাবার্তা বলেন—যারা অনেক্দিন আগে প্রথিবীলোক থেকে চলে গেছে ও পরলোকে বাস করছে। তারা ষে শুধ<sup>ু</sup> তাদেরই দেখতে পায় তা নয়, এমন আত্মাদের সংগে কথা বলে যারা আবার প্রথিবীতে বাস করছে। মরণের পর আত্মারা বিদেহী অবস্হার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করে অর্থাৎ আমরা যেমন ঘুমিয়ে পড়লে আমাদের জাগ্রত অবস্থার সমস্ত শক্তি একটা কেন্দ্রে একীভ্তে হয় তেমনি মরণের সময় বিদেহী আত্মারা তাদের যে সকল শক্তি জীবিত অবস্থার ইন্দ্রিয়গ**্রলিতে ছড়ানো থাকে সেগ**্রলোকে সংক্তিত ক'রে নেয়। মৃত্যুর সময়ে ব্লিছ ও বোধির উৎসম্বরূপ আমাদের যে কেন্দ্রীয় জীবন বা প্রাণ থাকে তাইদেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রনিতে ছড়ানো সকল শক্তি ভার নিজের মধ্যে টেনে এক ক'রে নেয়। একে অনেকটা নিউক্লিয়স্ বা অণ্যকেন্দের মতো বলা যায়। এই নিউক্লিয়স ঘ্রমের সময় জাগ্রতের সব শক্তি আকর্ষণ ক'রে নের। মৃত্যুর সমর্ ঠিক এই একই রকম ঘটে। মৃত্যুটা

আসলে হ'ল সাধারণ ঘ্যের গভীরতর অবস্থা। এই গভীরতর ঘ্যের অবস্থা

ন্ত্রে এবং মৃত্যুতে আন্ধা নিজের আয়তন বা পরিসরকে বেন সংক্রিত করে

এবং প্রাণবিন্দ্রতে বা মুখ্যপ্রাণে সকল শত্তি কেন্দ্রীভূতে হয়। এই প্রাণবিন্দ্র বা

মুখ্যপ্রাণই আমাদের জীবনীশক্তিরপ আন্ধা। এটি জীবমারেরই অপরিহার্য

ও অন্তর্নিহিত সম্পত্তি। আমাদের ইন্দ্রিম্পত্তি, চিন্তার্শত্তি, সমৃতির্শত্তি
ও আর সকল রকম শত্তি এই মুখ্যপ্রাণে একীকৃত হয়। 'জীবমার' বা

'ব্যক্তি-আন্ধা' বল্তে চিন্তার নায়ক চৈতন্যকে ব্রিঝ। তিনিই সকল রকম চিন্তা

করেন, অনুভব করেন, প্রত্যক্ষ করেন ও জানেন। একটি কচ্ছপকে বেমন তার

অংগ-প্রত্যংগ নিজের ভেতর গ্রিটিয়ে নিতে দেখি, ঠিক তেমনি প্রত্যেক জীবান্থা

মৃত্যুর সময়ে তার শত্তিগ্রনিকে একটি প্রাণকেন্দ্র আকর্ষণ ক'রে নেয়। কচ্ছপ

ভয় পেলে করে কি ? সে তার দেহের খোলের মধ্যে অংগ-প্রত্যংগকে গ্র্টিয়ে

নেয়। ঠিক এই উদাহরণিটই ভগবদ্ গীতায় দেওয়া হয়েছে: 'বদা সংহরতে

চায়ং ক্রেমাঙ্গানীব সর্বশঃ" (২।৫৮)।

প্রাণীদের মরণের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে এই ধরনের আহরণ-ক্রিয়া ঘটে। তথন সেই প্রাণসত্তা মনলোকবাসী হয় ও মানসদেহ ধারণ করে। সংস্কৃত ভাষায় একে বলে 'সক্ষ্মেশরীর'। একে ভৌতিক বা বায়বীয় শরীরও বলে। মরণের সময়ে এই মানস বা বায়বীয় শরীরই কয়োসার আকারে জড়দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এই করোসাকে দেখা বা অনুভব করা যায় না। অনেক সাইকিক বা মানসশক্তিসম্পন্ন লোক আছে বারা ঐ ক্রাসাকে দেখ্তে পায়। সাধারণ মানুষের চোখে ঐ ক্রাসা ধরা পড়ে না বটে, কিন্তু আলোকচিত গ্রহণের এমন শান্তসম্পন্ন কাঁচ (সেন্সিচিভ্ ফটোগ্রাফিক্ প্লেট) আছে যাতে জার প্রতিচ্ছায়ার ছবি অনায়াসে নেওয়া ধায়। এখন আবার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার স্বারা প্রমাণ হয়েছে যে, কোন মানুষ বা প্রাণী যখন মরে তার অবার্বাহত পূর্বে ও পরে দেহকে যদি কোন স্ক্রা ও অত্যন্ত শত্তিসম্পান দীডিপা**ল্যায় ওজন করা যায় তবে তার ব্যবধান বেশ বোঝা** যায়। মৃত্যুর আগে শরীরের ওজন ও মৃত্যার পরেকার ওজন সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। আগের চেরে পরেকার ওজনে প্রায় এক আউন্সের है কিংবা ৩/৪ ভাগ কম পাওয়া যায়। এই শরীরে ওজন কম বলতে শরীর থেকে করোসার মতো যে ওজনের সক্ষ্ম-भुमार्थि । प्राच्यात मध्यम मध्यम वात श्रांत वात स्मार अवस्तात वात्रवान । अत

১৬২ মরপের পারে

আলোকচিত্রও নেওয়া হয়েছে। এ'ধরনের অনেক ঘটনা পাওরা ষার, নিয়মিতভাবে তাদের বিবরণও লেখা আছে।

একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। কোন একটি বালিকার ভাই যখন মরে যাচ্ছে তখন বালিকাটি তার পাশে দাঁড়িরেছিল। বালিকাটি হঠাং তার মাকে ব'লে উঠলোঃ 'মা, মা, ঐ দেখ, আমার ভাইয়ের দেহের চারপাশে একটা ক্রাসার মতো কি জিনিস রয়েছে?' তার মা কিন্তু কোন কিছুই দেখুতে পাচ্ছিল না।

ঐ কয়োসাই আত্মার সক্ষ্মো-আবরণ যাকে সক্ষ্মোশরীর বলে। ওকে ঠিক षाश्रा वा कीवाश्रा वल ना। कीवाश्रा र'ल यन कन्त्र – या ग्राश्रशान, षात তার পরিচ্ছদ হিসাবে ঐ ক্রোসা প্রাণাদি বায়, ও সক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত আবরণকেই প্রেতশরীর বা স্ক্রাদেহ বলে। ঐ সক্ষ্রোদেহই মৃত্যুর পর থাকে। কিন্তু ঐ সক্ষোদেহ মরণের পর যায় কোথায় > সেটি কিছ্কেণের জন্য মতদেহের চারপাশে ঘোরে। সম্ভবত দেহটিকে যদি কবরে রক্ষা করা যায় তাহলে তার ওপর বিদেহী জীবাত্মার মায়ায় আকর্ষণ থাকে, কেননা বহুকাল ধরে যে দেহের প্রতি তার আসন্তি ছিল, তাকে ভালোবেসেছে প্রাণ দিয়ে, সে'জন্য হিন্দ্রদের विश्वाम या. मूज्याहरूक कवता धता ना तार्थ ना के के ता रक्ता जाता। जारू আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মাও দেহ বা দেহের মায়া থেকে মূক্ত হয়ে যায়, নইলে দেহটাকে যদি কবরেই রেখে দেওয়া হয় তবে তাকে দেখার জন্য আত্মার মারায় আকর্ষণ তার ওপর থাকবে। এই ইচ্ছা ও কোতত্ত্বল তার শরীর চলে গেলেও অনেক দিন অর্বাধ থাকে, জীবাত্মা আগ্রহ নিম্নে দেখতে চায় কররের ভেতর শরীরের অবস্হাটি কি হ'ল। কিন্তু আত্মা বা জীবাত্মার পক্ষে এটি অত্যন্ত অবাঞ্চনীয় অবস্হা, কেননা তাকে এতে অসুখোঁ ও বেদনাতার হতে হয়। তাছাড়া অমন স্কুলর আদরের দেহ নন্ট ও গলিত হয়ে যাছে দেখ লে জীবাদ্মার দঃখ হবারই কথা। কাজেই পরলোকে গিয়েও জীবাদ্মারা দঃখ-कणे भारत विो स्मार्टिं वाश्वनीय नय। विक्रनारे रिम्म्, एवर मरहोरक অণিনসংযোগে পোড়ানোর ব্যবস্থা আছে এবং এটাকেই তারা শরীর-সংকার করার শ্রেষ্ঠ উপায় ব'লে মনে করে। মৃতদেহ যত শীঘ্য নন্ট হয়ে যায় তত শীঘ্য জীবাত্মার পক্ষে সেটাকে ভালে যাওয়াই স্বাভাবিক। যে শরীরটাকে আত্মা একবার ( জীর্ণ হিসাবে ) পরিত্যাগ করেছে সেটার সন্তাকে ভালে বাওরাই ভার भटक ट्राइ

এখন দেহকে ছেড়ে যাওয়ার পর জীবান্মার অদ্টেট ঘটে কি? তখন সে স্ক্রাদেহ (মানস বা বায়বীয় দেহ )-রূপ পরিচ্ছেদ পরিধান ক'রে প্রিথবীর এলাকা যেখানে শেষ হয়েছে ও নৃতন পরলোকের সীমানা আরম্ভ হয়েছে এমন নিরপেক্ষ একটি জায়গায় যায়। একেই 'বডারল্যান্ড' বা 'নিরপেক্ষ সীমান্ডদেশ' ( 'নো-ম্যানস ল্যান্ড' ) বলে । আসলে সেটি কিন্তু একটি স্থান ন্য়,— একটি স্তরবিশেষ। আকাশের দিকচক্রবালের যেমন একটি সীমা আছে. তেমনি বর্ডার-ল্যাণ্ড বা নিরপেক্ষ সীমান্তক্ষেত্র প্রেতলোক ও জগতের মাঝে একটি সীমারেখা আছে। সোট এক ভিন্ন কম্পনবিশেধের অবস্হা। সেটি সুমামারা (ভাইমেন্সনা) বা ফুর হিসাবেও ভিন্ন। এখন যে প্<mark>থিবীত</mark>ে আমরা ( ত তীয় স্তরে ) বাস করি, সেখানকার দৈর্ঘণ, প্রুস্থ ও উচ্চতার জ্ঞান-সম্বন্ধে আমরা সচেতন। কিন্তু এর গভীরতা (ডেপ্থ) কতট্বক, তা আমরা জানি না। এই গভীরতাকেই বলে চত্ত্রপ্রতর। চত্ত্রপ্রতবে দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা কোনটাই থাকে না, অৎচ সেটি এক জায়গায়ই অবস্হিত, অর্থাৎ একটি দেশের মধ্যেই তার অর্বাহ্হাত এবং সেই দেশের ভেতর এখনও আমরা বাস করি। এখন অন্মান কর্ন-প্থিবী যেন একটা ফাপা বৃষ্ত্রবিশেষ, বাইরের আকারমাত্রই তার আছে এবং তার ভেতর জমাট জড়পদার্থ কি**ছই নেই**। ওখানেই বিদেহী জীবাত্মার। যেন বাস করে। ঐ চত্ত্র্থ পতর থেকেই যেন ওরা আমাদের তৃতীয় স্তর প্থিবীতে নেমে আসে, আর তথন তাদের আমরা দেখতে পাই ও অন্তব করি। এটি যেন সাগরের গভার *তলদেশে* যাওয়ার মতো। আত্মারা যে প্থিবীতে নেমে আসে, এটি যেন তাদের সাগরের গর্ভে ডাব দেওয়ার মতো। সম্দ্রের নীচে যখন আপনারা নামেন তখন কি করেন ? নিশ্চয়ই অনেক টন ভারী ডাবারীর পোশাক আপনাদের পর্তে হয়, কেননা ঐ ভারী লোহার পোশাক না পর্লে সমুদ্রের তলায় পেণীছানো যায় না। হাল্কা দেহ অথবা স্ক্রেশরীরে কোন মতেই আপনি প্রথিবীতে থাকতে পারবেন না। কাজেই মরণের পর আমাদের যেতে হয় এদেশ ছেড়ে ভিন্ন একটি দেশ, ভিন্ন একটা জায়গায়—যেখানে বায়্কম্পন আমাদের সক্ষাদেহের কম্পনের সংগে মেলে বা সমান হয়। সে'জনাই তাকে আমরা বলি 'বডার-ল্যা'ড' বা 'সীমান্তক্ষেত্র'। তা এখানকার মতো একটি স্থান নয়, কিংবা দেওয়ালের পেছনে একটি থেকে অপর্যাটতে যাবার মতো কোন পথও নয় ; সেইখানকার বায় বা ইথারকম্পনই হল সম্পূর্ণ আলাদা রকমের ৷ আমাদের যদি খুব সক্ষেমুইন্দির থাকতো তাহলে

নিশ্চয়ই তার সত্তা আমরা দেখতে বা অনুভব কর তে পারত ম। ষেমন ধর্ন, একটি সংগীত বা ঐকতানবাদন হচ্ছে, তার ভিন্ন ভিন্ন স্বরগালি ভিন্ন ভিন্ন শব্দতরঙ্গ বা বায়তেরঙ্গ দাণিট করছে বিভিন্ন পর্দায় ভিন্ন ছিন্ন চাবির সাহায্যে। সেই সকলগ্রালিকে একত্র ক'রে একটি সন্দের সরসাম্যের ( হার্মান ) সূচিট হয়, আর আমরা ভিন্ন ভিন্ন চাবি থেকে স্থিট হচ্ছে যে স্বে বা শব্দ তাদের প্রত্যেকটিকে আলাদা ক'রে ধাদ শানতে চাই তাহলেই তাদের আমরা চিন্তে পারি। কম্পনসংখ্যা কিন্ত প্রত্যেকের ভিন্ন। কম্পনা কর তে পারি যে, এই স্থান বা দেশের (স্পেস) ভেতর দিয়ে পাঠানো হচ্ছে যে ভিন্ন ভিন্ন বেতারবার্তা—তাদের একটা অন্য একটার বাধা সূখিট করছে না, কেননা কম্পন বা বায়তেরক হিসাবে তারা ভিন্ন ভিন্ন : সে' রকম প্রতিটি জীবাত্মা দেহ থেকে যখন বার হয়ে যায় তখন তার নিজের বায়কম্পনও সংগে নিয়ে যায়। তার চিন্তাধারা—তার ধারণা সমস্তই কম্পন ছাডা অন্য-কিছ, নয়। সেই কম্পনগালি তাকে কেন্দ্র ক'রে ক্রমাগতই বিকাশ লাভ করছে। মরণের পর জীবাত্মা সমস্ত কম্পনই নিজের সংগে নেয়, আর অপরের কম্পনের সংগে তার কম্পনকেন্দের কোন সংঘর্ষ ও বাধে না। ঐগালিকে সে নিজের রা**জে**র এলাকায় বহন ক'রে নিয়ে যায়। সেখানে দিন কয়েকের জন্য থাকে যতক্ষণ পর্যস্তি না তন্দ্রাচ্ছল অবংহার মধ্যে সে এসে পড়ে। তন্দ্রা প্রেভাষ্মার একরকম নিদ্রার অবস্থা। প্রথিবীতে বাস ক'রে নানা কর্মের মধ্যে পরিশ্রান্ত হ'য়ে সে কিছ্মদিনের জন্য বিগ্রাম করতে চায়, তাই সে বিশ্রামপূর্ণ নিদ্রাকে আশ্রয় করে। যখন সে নিদ্রাচ্ছল থাকে তখন কোন-কিছুই তার ব্যাঘাত স্থি করে না। এমন কি স্বয়ং ভগবানও তার সেই বিশ্রামময় নিদার বাধা দেন না। কিন্তু যে-সকল জীবাত্মা পূথিবী থেকে উৎকণ্ঠা, দুঃখ ও নানা যন্ত্রণার অনুভূতি (সংস্কার) নিয়ে পরলোকে যায় তাদের নিদ্রা পরলোকে শান্তিপূর্ণ হয় না, বরং তাদের নিদ্রা বা স্ক্রণ্ডির ব্যাঘাতই ঘটে। পূথিবীতে, ভোগের জিনিসের ওপর আসন্তি ও মায়া থাকার জন্য তারা স্বণন দেখে—যেন তাদের ইহলোকের ক্ষবোদ্ধব ও আত্মীয়-স্বজনরা কাঁদছে, শোক করছে ও দৃঃখ করছে, আর সেজন্যই তারা ভোগভূমি পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে। ইহলোকের আকর্ষণ ও আসন্তিই তাদের প্রথিবীতে টেনে নিয়ে আসে। তখন মনে করে, ভারা যেন ঘুমের মধ্যে বেড়াচ্ছে—যেমন আখোদুম ও আচ্ছর অবস্থার লোকেরা (সোমনাম্ব, निष्णे) ব্রমের মধ্যে ব্রেরে বেডার। সে'জন্য দেখি বে, বেশীর ভাগ

প্রেতত ত্ত্বান,শীলন-বৈঠকে (সিয়ান্স) আহতে প্রেতান্মাদের তন্ত্রাচ্ছন্ন, আধব্যসন্ত ও নির্বোধের মতো দেখার। বন্ধবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের আহ্বানই তাদের প্রথিবীলোকে টেনে নিয়ে আসে। সতেরাং তারা নেমে আসে ও তাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন অবন্হায় বন্ধ-বান্ধ,বদের সাহায্য করার চেষ্টা করে। কিন্তু সাহায্য করলেও তারা নিজেরা ব ঝতে পাবে না যে, সত্যিকারের তারা কি সাহাষ্য করছে। অনেক প্রেতাত্মার জ্ঞান থাকে, অর্থাৎ তারা সচেতন হয়, কিন্তু তাহলেও তারা জানতে পারে না তারা যথার্থ মারা গেছে কি-না। নেই সময়ে তাদের সব-কিছু গোলমাল হ'য়ে যায়, তাই নানা বিশুংখল অবস্হায় তারা বাস করে। কাজেই তাদের কিছুদিন সময় লাগে তারা সতি।কারভাবে যে মরে গেছে তাই ব্রুতে। কর্তাদন তারা আবাব ধবণীর ওপর আসন্তিষ্ক (আর্থ-বাউন্ড) হয়ে বাস করে। সেই সময়ে যদি একান্ত ভালবাসার বন্ধবোদ্ধর ও আত্মীয়-ম্বজনদের জন্যে তার বেশী আর্সান্ত বা আকর্ষণের ভাব থাকে তো সে বিদেহ অবস্হায়ই তাদের চারিদিকে ধরে বেড়ায়। কিন্তু সেই অক্সা তাদের অত্যন্ত দঃখ ও বেদনাদয়ক হয়, কেননা বন্ধবোন্ধব ও আত্মীয়-স্বজনেরা তাদের উপস্হিতিকে ব:ঝতে পাবে না, কাজেই ঠিকভাবে আদর-যত্নও করে না। এ কথা ঠিক যে, প্রতিটি প্রেতাত্মা তার নিচ্ছের পরিবেশ - নিজের অনুকূল অবস্থা সূর্ণিট করে তার চিন্তাধারা ও কর্ম দিয়ে। কাজেই আমরা জানতে পারি যে, প্রত্যেক প্রেতাঝার জন্য একটি নিদিভি

নিয়ম নেই। যেমন দুটি ব্যক্তি কখনই একই ধবনের হয় না, তেমনি মরণের পর দুটি প্রেতাত্মার কম্পনম্ভরও কখনো এক রকমের হয় না। মৃত্যুর পরই জীবাত্মারা সীমান্তদেশে (বর্ডার-ল্যান্ডে) গিয়ে অনার্দাণ্টকালের জন্য তদ্যাক্ষ্যর অবন্হায় থাকে, অর্থাৎ কতক প্রেতাত্মা ঘুমের অবন্হায় দীর্ঘাদিন কাটায়, আর কতকগুলো খুব কম সময়ের জন্য থাকে। যাদের ভেতর খারাপ ও পশ্ব-প্রবৃত্তিগুলো প্রবল থাকে তারা আবার দীর্ঘাসময় বিশ্রামপূর্ণ ঘুমের মধ্যে কাটাতে পারে না, সে অবস্থায় তারা আবার পৃথিবীর মায়ায় জড়িয়ে থাকে এবং ঘুমের ভেতর যে সব কামনা-বাসনাগুলো গজিয়ে থঠে সেগুলি তারা ভাগে করতে থাকে। তারা অনেক মিডিয়ম বা মাধ্যমেরও সাহায়্য নেয়, তাদের ভেতর দিয়ে তাদের পান-ভোজন ও অসৎ কামনাগুলোকে ভোগ করে নেয়, সেজনাই অনেক মিডিয়মও পানাসক্ত হয়ে অনৈতিক জীবনযাপন করে। এর জন্য দায়ী অবশ্য মিডিয়মরা নয়, দোষী প্রেতাত্মারাই, কেননা তারাই

মিডিয়মদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাদের অসং-প্রবৃত্তি ও কামনাগলোকে চরিতার্থ করার চেণ্টা করে। সে'জন্য আমাদের শরীরকে আশ্রয় ও পার্থিব ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করতে দেওয়াও অনেক সময় বিপন্জনক হয়। এ'সম্বদ্ধে **একটি নিয়ম প্রচলিত আছে ও সেটি পরিন্কার ক'রে ব**ুঝা উচিত। আমরা খে শরীর ধারণ করি তা আমাদের অতীত জীবনের চিতা ও কাজের কলস্বরূপ। শরীরও স্থাটি করি আমরা নিজের জন্যই আরো উন্নত জীবন ও অধিকতর **অভিন্ততা লাভ করতে, অপর কার, জন্য নয়।** আছো মনে করুন যে, আমাদের শরীরকে আশ্রয় ক'রে প্রেতাত্মাদের আবিভূতি হ'তে দিল ম, কিন্তু তাতে লাভ কি হয় ? বরং তাদের কাছে আমাদের স্যোগ-স্বিধাকেই বলিদান দিলমে বলা যায়। সেটা তো আমাদের পক্ষে ক্ষতিকরই। আমবা বলতে পারি—মানবসমাজকে আমরা সাহায্য করছি। কিন্ত স্তিকারের কি তাই ? স্তিটে কি আমরা মানবসমাজের কিছু, কল্যাণ করি তাই দিয়ে? মোটেই নয়, বরং আমরা সম্মোহনী-নিদ্রার কবলে পড়ে অজ্ঞান হই। আমাদের ইন্দিয়গ্রাম আশ্রয় করে অপর কোন জীবাজা বা অপর কোন শক্তি। তারপর ঐ জীবাত্মা তার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আমাদের ভেতর দিয়ে, কাজেই প্রেভাত্মাদের কল্যাণ-সাধনের অজ্বহাতে আমরা বণিওত হই আমাদের নিজেদের কল্যাণ করার সংযোগ-সংবিধা লাভ থেকে। যারা প্রেতাবতরণ ও পরলোকবাসী আত্মাদের সাথে যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে উৎসাহী তারা বেশীর ভাগই সেই বিবেচনাকে অবহেলা করে। ভারতে হিন্দরোই একমাত্র অবিসমরণীয় যুগু থেকে এই প্রেততত্ত্ব নিয়ে অনুশীলন ক'রে আসছেন, সে-সন্বন্ধে তাঁদের অভিজ্ঞতার সকল বিবরণ লিখে রেখেছেন এবং সেগ্রলোই পরেষানাক্রমে আজ পর্যস্ত চলে আসছে তাঁদের সমাজে। প্রথিবীতে আর কোন জাতি নাই যাদের মধ্যে ভারতীয়দের মতো প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে এতো স্পেট জ্ঞান আছে। তাই আমরা আমাদের বন্ধবান্ধবদের সম্মোহিত (ট্রান্স) মিডিয়ম হ'তে দিই না। কারণ এতে অত্যক্ত বিপদের সম্ভাবনা আছে। একবার যদি প্রেতাবতরণের দ্বার খালে যায় তো তাকে সহজে বন্ধ করা যায় না। আবার অনেক প্রেতামা আছে যারা ছল-চাত্ররী করে, প্রবণ্ডনা করে, অপরের নাম নিয়ে পূথিবীতে আসে ও মানুষদের ঠকার। এ'ধরনের কতকগ্রলি প্রবঞ্চনাকর ঘটনার বিবরণও পাওয়া গেছে। কোন প্রেডাত্মা হয়তো আত্মপ্রকাশ করলো একজন মহাত্মা বলে পরিচয়

দিরে, কিন্তু আসলে সে মহাত্মাই নর। এখন কেমন করেই বা ভাদের বেছে নেওয়া বাবে? নিশ্চয়ই ভাদের দেখানো গতিবিধি দিয়ে নয়, কেননা ঐগ্রেলা ভারা যেকোন মান্যের অচেতন মন থেকে ধার ক'রে নেয়, ভাই কোন্ প্রেভাত্মা ভালো, কোন টি মন্দ তা বেছে নেওয়াও দরকার; অলপ ও উচ্চভর শক্তিবিশিন্ট প্রেভাত্মাদের পার্থকাটা আমাদের নিশ্চয়ই জানা উচিত ভারপর সেই বিষয়েও হ্রশিয়ার হওয়া দরকার যখন কোন খবর দেওয়ার জন্য আমাদের সংস্পশ্যে আমরা ভাদের আসতে দিই, কেননা ভার জন্য ভাদের আমরা প্রেতলোক থেকে প্রিথবীতে টেনে আনি। এ'রকম করাতে ভাদের সাভাই কোনই সাহাষ্য করা হয় না। হিন্দরেরা বিশ্বাস করেন যে, প্রেভাত্মাদের যতদরে সম্ভব না ভাকাই উচিত, আর ভাদের পরলোকের রাজ্যে রিব্রত করা উচিত নয় এবং যদি তন্দ্রাছেই থাকে ভো ভারা সে অবস্হায়ই বিশ্রাম লাভ করক। বরং ভাদের কল্যাণিচিন্তা ও সাধ্-উদ্দেশ্যে সচিন্তা প্রেরণা করা উচিত।

মৃতদেহের সংকার ও তাব প্রাসঙ্গিক অনুষ্ঠানরীতি হিন্দুদের মধ্যে যেমন, খ্রীষ্টানদের ভেতর ঠিক তেমনটি নয়। উভরের মধ্যে পার্থক্য হ'ল—পরলোকগামীদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনার অনুষ্ঠান করায়, তাদের উদ্দেশ্যে সংকাজ ও দাতব্য প্রভৃতি কল্যাণকর্ম করায় কেননা ঐসব কাজের শৃ.ভফল মৃত আন্মাদের কাছে পৌছায় ও তার জন্য তারা যে পৃথিবীর মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে তা থেকে মৃত্তি পায়। বিদেহী জীবাত্মারা আমাদের যত না পারে, আমরা তার অনেক বেশী তাদের কিন্তু সাহায়্য করতে পারি, তারা আমাদের চিন্তা বা মনোজগতের অনেক কাছে থাকে। আমরা বিদ এখান থেকে মৃতাত্মাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও সাচিন্তা করি তবে সেগালি তাদের কাছে যায় ও তাদের সাহায়্য করে। তাদের নামের উদ্দেশ্যে যে কোন ভাল কাজ করলেই, অর্থাৎ বিদ এই চিন্তা নিয়ে আমাদের মনকে নিবিষ্ট করি যে, কোন ভালো কাজের ফল তাদের কাছে যায় ও তাদের

<sup>।</sup> এখানে উলেধ করা স্বীচীন বে, বান,বের ব'ড়া হলে সে বংনারর শরীর নিরে বানসলোকে থাকে, বেষন নিজ। শেলে আমরা (আমি বা আছা) থাকি অগ্নের তথা মনের অগতে। কোন-কিছুকে জানা মনেরই কাজ বা মনের কিছা ও ৬৭-বিশেষ। জানা-রূপ বিশ্বতি কম্পানের সম্পর্ক হলেই সংজ্ঞাররূপ কম্পানের সাথে জানা-রূপ ক্ষমের কম্পানের সম্পর্ক হলেই সংজ্ঞারকে আনের বিষয়ীভূত করা বার।

উপকার করা হয়। আর তারা আমাদের উপকার কর্তে পারে বল্তে তারা আমাদের কিছু খবর দিতে পারে মাত্র। যারা বেশ উন্নত ধরনের, অর্থাং বারা এজগতে উন্নত মনের লোক ছিল তারা পরলোকে গিয়ে আমাদের কাজের বা অদ্রুটে কি ভবিষ্যাং ফল হবে তা ব্রুতে ও জানতে পারে—অবশ্য যদি তাদের কার্য-কারণরপ প্রাকৃতিক নিয়ম সকল জিনিসের হেত্-সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান থাকে তবেই, নইংল নয়। কিন্তু সকল বিদেহী আছ্মা তা পারে না।

উদাহরণ যেমন, আমাদের মনে যেন কোন একটি চিন্তা এলো। এখন ভবিষাতে যখন কোন একটা ফল নিশ্চয়ই আসবে তখন ব্ৰুৱতে হবে ষে, ভবিষ্যং ফল বর্তমানেরই পরিণতি। এমন যদি হয় যে, আমাদের মনে বীজাকারে যে চিম্ভা রয়েছে তা কেউ জান তে পারে—তাহলে সে বলে দিতে পারে আমাদের র্ভবিষ্যতে কি ঘটবে। অবশ্য যাদের মনোপঠনীশক্তি আছে তারাই তা পারে। আসলে সকল জিনিসই তো মনের মধ্যে আছে। অতীতে যা ঘটেছে ও वर्जभात्न या घरेष्ट जापात जनन जः न्नातरे व्यवक्रवन-भारत मिक्क व्याह्य । काष्ट्रके मनः मध्यां कर्वालके मकल घटेनाव थवत वाल प्रावस यात्र, कार्यस कान ঘটনার সংস্কারকে চেতনস্তরে আনার অর্থাই তাকে কম্পনের আকারে পরিণত করা। আমাদের মনের কম্পনের সংগে এক হ'লেই তাকে জানা যায় এবং তা' চেতনার স্তরে ভেসে ওঠে ৷ এই কার্যব্রুপ চিন্তা ও মন এ'দ্রেরে কম্পনের জানতে পারেন একমাত্র উন্নত মার্নাসক শক্তিসম্পন্ন জীবাস্থারা : অর্থাৎ বাদের মনোশন্তি বিশেষভাবে বিকাশলাভ করেছে তাঁরাই জানতে পারেন। কাজেই আমরা কখনো সকলের জন্য একটা নির্দিণ্ট আইন স্মিট করতে পারি না। কতকগালি বিদেহী আত্মা তন্দ্রাচ্ছন হ রে দীর্ঘদিন ধরে ঘুমোর আর বে-আত্মা অধ্যাত্মজ্ঞানে উন্নত ও অধিক শক্তিসম্পন্ন তাঁর ष्याञास कम पित्नव मधाठे खाँगेक थानम वा चावका वना वार स्मर्टे সক্ষ্মেশরীরকে ত্যাগ ক'রে সদগতি লাভ করেন। সক্ষ্মেশরীরও আন্ধার বন্ধন-বিশেষ। এখন এই সক্ষোণরীরে থাকে কি? থাকে পশপ্রবৃত্তি ও কামনা— ত্ঞা ও জডপার্থিব ফিনিসের জন্য ভালবাসা। <sup>৫</sup> কিন্ত এগলো সমস্তই শুজ

থেছপরীর বড় ও পার্থিব স্থান্তরাং তা প্রক্ষাংশিও কানেশিল পৃথিবীর সংগে ভার সম্পর্ক:
থাকে। প্রকাশরীর বল্তে বোরার মনোশরীর, অর্থাৎ বাসনা ভূকা প্রভৃতির রাজা। বেছাতে
বাসনা বা ভূকাকে বছস বলা হরেছে, কেননা বাসনা বা ভৃতির বক্ত বাসুব ধরতীতে বাজাশ্যানা

আত্মার সীমা ও বন্ধনবিশেষ। এই পরলোকে ঘ্রমের নেশা কেটে গেলে জীবাস্বারা ব্রুতে পারে তারা বন্ধনের মধ্যে আছে, স্বতরাং বাসনা-কামনা-জডিত সক্ষোদেহ তারা তখন ত্যাগ করে। ঐ সক্ষোদেহকেই বায়বীয় শরীর বা জীবাত্মার আবরণ বলে। সেটা আকাশে ও বাতাসে সর্বাচ ভেসে বেডাতে পারে। ঐ খোলসটার নিজের কোন আত্মা নেই। আসলে ঐ সক্ষোদেহের আবরণরূপে খোলোসগুলোর চিন্তা দিয়ে তৈরী আকার-বিশেষ সেটি। ব্রহ্মান্ডে কোন জিনিস একবার সূথি হ'লে তার আর নাশ হয় না, তাই কেল-না-কোন আকারে তা থাকেই। তাই চিন্তার আকাররূপ সম্প্রাদেহের আবরণগলো অনস্তকাল ধরে থেকেই যায়। মিডিয়মরা সে'জনা তাদের **ইক্ষারূপ** চিন্তা দিয়ে ঐ আবরণগ্রলোকে আবার জীবন্ত ক'রে তালতে পারে। বিদেহী আত্মাদের শরীর নিয়ে তাই আমাদের সমমনে কখনো আবিভতি হ'তে দেখি। তাদের শরীরও ঐ পরলোকগামী আত্মাদের খোলস বা আবরণের মতোই। নিশ্নশ্রেণীর পশ্রদের প্রেভশরীরও সাচ্চি হ'তে পারে। পশপ্রেতশরীরের অর্থ হ'ল তারা তথনও মানুষের শরীর পায় নি, বিকাশের উমত স্তরে উঠতে তাদের এখনও বাকী আছে। প্রেতদেহগলে আবিভূতি হয়, বা তাদের দেখা যায় যখন বিদেহী জীবাত্মারা তাদের ঘ্রম থেকে জাগে। তখনই তারা চন্দ্রলোকে (আসট্টোল-প্লেন) প্রবেশ। শান্তিপূর্ণ বিশ্রাম লাভ করতে পারে। সেখানে যাওয়ার উদেশ্য তাদের সকল রকম বাসনা-কামনা সেখানে তারা চরিতার্থ করতে পারে। স্তর্গালিকেই 'স্বর্গ' বলে । ঐ স্বর্গেই বিদেহী জীবাত্মাদের যাবতীয় বাসনা. চিন্তা ও কাজ পরিপূর্ণে হ'তে পারে (অবশ্য এটাই তারা ইচ্ছা বা কম্পনা করে )। আমরা যদি ইহজ্রণতে সংকাজ করি তবে সংস্কার আমাদের মনের অবচেতন-স্তরে সন্থিত থাকে। বীজের আকারে সংস্কারগ্রনিই রুমণঃ আবার জান্তত হয় ও কার্য-কারণের নিয়ম-অনুসারে তারা ফল স্টিট করে। আমরা যাকে স্বর্গ বলি ওটি প্রাণীদের নিজেদের কর্মের ফল হিসাবে স্টিট করা 'লোক'-বিশেষ। স্বৰ্গই সমস্ত জাতির যেন প্রমপ্রেয়ার্থ। সূত্রাং দেখা যায় যে. ইচ্ছানুরূপ আত্মারা নির্দিত্ট কোন স্বর্ণে যায় ও সেখানে **প্রচা**র পরিমাণে খায়, क्षप कम रहे करत । शतिवर्धनीन क्षप्रक वांक्या-मागारे वचन । छारे कांक्या कुका वचन, त्यक्षणि বাছৰকে শাৰত শান্তিলাভ বেকে যদিত কৰে। কাজেই ভাৱা অপাৰ্থিব নয়, পাৰ্থিব বা অন্ত তথা बारमिन बीय-सम्रत्वहरे देशाराय। रीहा जायकाय गांच कहात हाय देशिय और यह में কিছু বভনকে অভিযুদ্ধ কয়তে হয়, আৰু ভবেই ভাৰা শাভি বা সুভি ৰাভ করেব।

५१० भारत

পান করে, শাস্তি ও শীতল স্থান লাভ করে। যারা স্বর্গে আনন্দ বা সম্খলাভ করবে তারা ঠিক ঐ অবস্হারই স্বণন দেখে । ঐ স্বণন যেন তাদের ক্রমশঃ বাস্তবে পরিণত হয় অবশ্য এটাই তারা মনে করে। তাকেই বলে চিন্তা বা কম্পনার ताका । विराम्ही कौवाचाता भरन करत रा, जारमत्र **हिन्छा वा कन्थनागर्गन** के রাজ্যেই সত্যে অর্থাৎ বাস্তবে পরিণত হবে। অর্থাৎ যেমন আমরা ভাবি বা কম্পনা করি স্বশ্নে, ঠিক তেমনটি হয় প্রেতলোকে। বাস্তবিক যখন আমরা ম্বন্দ দেখি তখন কখনই তাকে মিথ্যা ম্বন্দ বলে ভাবি না, বরং তাকে সত্য বলেই মনে করি । আসলে দ্বংনটা আমাদের চিন্তারই আকার বা পরিণতিবিশেষ আর সেটাকেই আমরা মন দিয়ে দেখি। সতেরাং স্বপেন আমরা দেখতে পারি, স্বংন আমরা কোন জিনিস স্পর্ণ করতে পারি, যেকোন শব্দ শুনুতে পারি, **কিন্তু আসলে সে সম**স্ত চিস্তা-রাজ্যের উপাদান। কাজেই স্বপ্নে দেখা কোন দুশ্য--ফেমন গাছ, বিভিন্ন রাস্তা, নদনদী ও নালা সমস্তই চিন্তা বা চিন্তাব আকার ছাড়া অন্য কিছু নয়। প্রেতলোকের বায়বীয় স্তর যেন একটি স্বণন-রাজ্য, আর সেথানে আত্মারা থাকে ও বিভিন্ন স্থভোগ করে কম্পনা দিয়ে। ভারা এগুলোকে চায় বলেই পায়। স্বভরাং সেটা খেন একটা ভোগ-চরিতার্থের স্থান। আমাদের সব-কিছ; চিন্তা, ও সব-কিছ; বাসনার সেখানে পরিপুরেণ হয়। কিন্তু বাসনা প**্**ৰণ করার কিছ**্ম**ণ পরেই আত্মারা আবার সেই ভোগে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বেশীক্ষণ সেই স্থেভোগ তাদের ভাল লাগে না। তখন ভারা আবার অন্য জিনিস চায়। তারা পরিবর্তন চায় এবং পূর্বের ভোগের ইচ্ছা ত্যাগ করে। অপর অপর স্বগে বায়বীয় গতরে এমন অনেক আত্মা আছে যারা ক্লান্ত ও ভোগে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। তার কারণ তারা ( আগের চেরে ) আরো চাক্ষ্ম, আরো প্রতাক্ষ, আরো স্পন্ট আদর্শের বাচিন্তার অনুভূতি চায়। স্বতরাং তখন তারা ভিন্ন একটা স্তরে বা রাজ্যে অথাং স্বর্গে যেতে চায়। অনেকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে চায় কেননা সেখানে তারা কেশী পরিমাণে স্বখভোগ ও তাদের শক্তির বিকাশ সাধন করতে পারবে, আর সেজন্য তারা ভোগলোক ধরণীতে জম্মগ্রহণ করে এবং প**্নর্জাম্ম লাভ করে। অনেকে**র এমনও শক্তি থাকে যে, তারা তাদের ইচ্ছান্যোয়ী মনের মতো মাতাপিভাদেরও নির্বাচিত করতে পারে। কোন কোন আন্ধা আবার **পরলোকের ভন্দার মধ্যে**ই ঘ্রমিদ্ধে পড়ে।

**এই বে মরণের পর খ্**ম এটা ধরণীতে আসার পূর্ব-ঘ্রমেরই ম**ভো**, কাজেই

বিদেহী জীবাদ্বাকে দ্বিতীর ব্যের মধ্য দিয়েও যেতে হয়৺ অর্থাৎ ধরণীতে আবার জন্ম নেবার (প্রকর্ণম গ্রহণের) আগে প্রত্যেক আদ্বা দ্বিতীয়বার তন্দ্রাচ্ছর হয়ে পড়েও আপন ব্যক্তিত পরিবেশের দিকে অগ্রসর হয় । হয়তেঃ আমাদের ভেতর প্রবল ইচ্ছা থাকে যে, আমরা দিন্দেশী হবো' অথচ যদি তা না হতে পারি, কিংবা সেই ইচ্ছা প্রেণ হবার আগেই প্থিবী ছেড়ে চলে যাই তো দিন্দেশী হবার বাসনা কিন্তু ঘ্রের অবস্হায়েও আমাদের মধ্যে থেকে যায় । তারপর আবার সেই ঘ্রমন্ত ইচ্ছা অংক্রিত হবার মতো এমন জাপ্পত হ'তে পারে যে, হয়তো দিন্দেশীদের স্বর্গেই আমাদের ইচ্ছা টেনে নিয়ে যায় সেখানে অপরাপর যে দিন্দ্পী-আদ্বারা থাকে তাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ ও সম্পর্ক হয় ও সম্ভবত তাদের সংগে আমাদের চিন্তারও আদানপ্রদান চলে । তারপর আবার সেই ইচ্ছা ইহলোকে যাতে চরিতার্থ হয় তার জন্য আমরা চেণ্টা করি, শরীরধারণের উপযোগী ক্ষেত্র ও পরিবেশ বেছে নেবারও, যয় করি, কেননা পার্থিব শরীরয়ন্ত ছাড়া তো আর আমাদের আদর্শ বা লক্ষ্য পরিপ্রণ হবার কোন উপায় নেই । এই ধরনের ব্যাপারটাই তখন ঘটে থাকে ।

কাজেই বিশ্বব্রহ্মাণেড অনস্ত স্বর্গ বা অনস্ত নরকের কোন স্থান নেই। যদি কোন শান্তির স্থান থাকে তো তা ইহলোক ধরণীই। প্রথিবীতেই মান্য অসং-কর্মের ফলস্বর্প শাস্তি বা সাজা পেয়ে থাকে। শাস্তি সকল জীবাত্মাকেই পেতে হবে। কিন্তু আসলে 'নরক' কাকে বলে । যখন কোন জিনিস পাবার জন্য ইচ্ছা বা বাসনা আমরা করি অথচ তা না পাই আর তার জন্য যে অত্যপ্তির অবস্থা তাকেই বলে 'নরক'। অবশ্য সে ধরণের অবস্থা হয় যখন আমাদের ইচ্ছা খ্ব প্রবল হয় কোন-কিছ্ পাবার জন্য। যেমন ক্পণ লোকে অভ্যাসই তৈরী করছে তারা টাকাকড়ি নাড়াচাড়া করতে ও তা সাজিয়ে . রাখতে, কেননা ওটাকেই প্রাণ দিয়ে সে ভালবাসে। এখন সে মরণের পর প্রেভালোকে স্ক্রে বায়বীয় স্তরে গেলে তার সংগে থাকে কিন্তু সেই টাকাকড়ির ওপর মমতা ও ভালবাসাই, কিন্তু সেই লোক বা সেই অনির্দেশের রাজ্যে

৬। এখানে এখন ঘূন ও বিভার যুদ্দের অর্থ হল নাসুত্র নরণের ঠিক পরে অজ্ঞানের যুদ্দে আছে। হরে পড়ে। এই অবস্থার আজা। কুল্লাবেদ্ধে পরলোকের বেশে অবস্থান করে। পরলোকে অনিধিট কালের জন্য থাকার পর আবার বধন ধরণীতে ক্রাপ্রহণ করার প্রবল ইচ্ছা হর তথন ঠিক পরলোকে ও ইচ্লোকে এই বুইরের ব্যবধানে বাযুক্তর বিশ্বে অভিক্রম করার সবল আবার সে অজ্ঞানান্ত্র হরে ঘনিরে পড়ে। ঐ লোকের ব্যবধানকে বিভাগিও' না 'নীবাজ্ঞকেন' বলে ১

পার্থিব টাকার্কাড় আর থাকে না বে, তাই নিয়ে সে নাড়াচাড়া করবে।
কাজেই সে হা-হ্রতাশ করে কণ্ট পার। তার সেটাই (সে অবস্থার) হল
নরক ও শাস্তিভোগ। কাজেই সত্যিকার নরক যে কি জিনিস তা নির্ণ র করা
আমাদের পক্ষে কঠিন। অথবা বলা যায়, কোন অন্যায় কাজ কর্লে তার
জন্য যে শাস্তিত পাবার অবস্থা সেটাই নরক। কাজেই নরক আমরা স্থিত করি
আমাদের অসং-চিন্তা ও অসংকাজ দিয়ে। নরক যক্ষণা বা স্বর্গ স্থে আমরা
ভোগ করি কিছুকাল ধরে। এই ভোগও সামায়কভাবে কিছুক্ষণের জন্য সত্য
ব'লে মনে হয়। যেমন স্বংন যতক্ষণ আমরা দেখি ততক্ষণের জন্য সেটা বাস্তব
এবং সত্য, কিন্তু আসলে অনন্তকালের কিংবা অনন্তের পরিমাপের সংগে
ভ্রেলনা করলে সেই সময়ট্রক্ অকিণ্ডিংকর বলেই মনে হয়। কাজেই স্বর্গ
—িক অনন্ত নরক এটা মোটেই সত্য নয়। ভগবছ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন:
আন্তর্জানেক পর্যন্ত সমসত শান্ত ও ক্ষণস্থায়ী। কাজেই পরলোকে যায়া যায় তায়া
ক্রপই হোক আর দীর্ঘই হোক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সেখান থেকে ফিরে

দ্বর্গ ও নরক দ্টোই অনিতা। একই অবস্থায় তারা অনস্তকাল থাকে না তবে মরণের পরে মান্য বা প্রাণীদের পক্ষে এ'ধরনের একটা অগ্রগতি হয়ঃ হয় তারা আনন্দলোকে দ্বর্গে যাবে, নয় ন্যায়বিচারের নাঁতি অন্যায়ী শাস্তিভোগের স্থান নরকে যাবে। ন্যায়বিচারের নাঁতি বা আইন বেশ কড়া। সেখানে দয়া বলে কোন জিনিস নেই, আসলে তার দোষ বা ব্র্টি যদি কিছ্র স্থান সমঞ্জস্য-সাধন করে। দ্বার্থ ক বারণের মধ্যে সমতা এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম, একে রদ করা যায় না, অর্থাং কার্য থাকলেই তার কারণ থাকবে, আর যেখানেই একটা কারণ পাওয়া যায় তার পিছনে বিকাশ হিসাবে ফলা থাকবেই, যেমন কায়া থাকলে ছায়া থাকে। এটাই হ'ল কার্য-কারণ-

৭। ন্যারবিচার নীতি বা 'ল-জব জাসটিস্' হল ভালো কাজ করলে তার কল হর ভালো কার মক্ষ করলে তার কল হয় মন্দ্র, এই নিয়মের বাতি এম হয় না।

৮। এখানে সামক্রক্ত করার বা ব্যালাল রাখার ঽর্থ হল: মাকুব বহি জন্যার ও জনং কাজ করে তার কল মঞ্চ হতে বাখ্য, তাই শান্তি হর মঞ্চ করের কল জনুসারে। মাকুব সংসারে প্রথ কট্ট পার মঞ্চ করের কল হিলাবে কিন্তু কলতোগের সাথে সাথে তা কেটে বার আর পরস্কলের জন্য জনা থাকে না, আর এটাই সামক্রক্তনাধন।

নীতির মধ্যে সমতা, অর্থাৎ একটা থাকলে অপরটা থাকবেই । বাইবেলে আছে : 'আমরা যে বীজ রোপণ করি তার ফল অবশাস্থাবীর পে পাই। এ নিয়ম এতই প্রবল ও এতই সত্য যে, যদি আমরা কোন জায়গায় বসে থাকি তা যেমন চাক্ষর ভাবে প্রমাণ করা যায়, তেমনি এই অপরিহার্য নিয়মও বাস্তব ৷ আমরা মুখে মাখে এই নিয়মকে অস্বীকার করতে পারি, কিন্তু এর কবল থেকে রেহাই পাবার আমাদের জো নেই। যেমন জোর ক'রে হংতো মাধনকর্যণ শান্তকে<sup>।</sup> আমরা অফ্রীকার করতে পারি আমাদের অজ্ঞানের জনা, কিন্তু তাকে অফ্রীকার ক'রে কিছুতেই আমরা চলুতে-হাঁটতে পারি না, কিংবা এই প থিবীর বাকে থাক তেই পারি না. কেননা আমাদেরও সকল জিনিসের প্রত্যেকটি গাতই সম্ভব হচ্ছে মাধ্যাকর্ষ পশক্তির জন্য। কোন শিশ, মাধ্যাকর্ষ পশক্তি ব'লে কোন জিনিস আছে কিনা জানে না সত্য, কিন্তু তার অজ্ঞতার জন্য কি ঐ শান্তর বিকাশের কোন ব্যতিক্রম হয় ? আমাদের ছেলেমানুষী ক'রে ন। মানার জন্য প্রকতির কোন জিনস নেই বলে প্রতিপন্ন হয় না. বরং এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে. ঐ শক্তি সদ্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ভালভাবে নেই। সতেরাং এই যে কার্য-কারণ নিয়ম বা 'কর্মসূত্র' তা কোনদিনই বিধবার অশ্রু বা শিশ্বর ক্রন্দনের জন। অপেক্ষা করে না। আমরা যা করি তার ফল ইহলোকেই হোক আর পরলোকেই হোক আমাদের পেতেই হবে কাজেই সাঁচ্চন্তা ও সং-কাজের ফলে মরণের পর দ্বর্গ-লোকে আমরা সূত্র ভোগ করতে পারি।

পরলোকেও নাকি আমাদের কাজকর্ম করতে হয়। আসলে ইহলোক বা এই ধরণীতে আমাদের মনে ধে কাজকর্মের বিশ্বাস বা সংস্কার বা ইচ্ছা থাকে তদন্সারেই আমরা পরলোকে কাজ-কর্মে লিশ্ত হই। তার মানে এ নয় ধে, ধে ধরনের কাজ এই প্রথিবীতে করি ঠিক তেমন্টিই করবো পরলোকেও। সেটা মোটেই সম্ভবপর নয়, কেননা তাই যদি হ'ত তবে প্রথিবীতে জীবন-যাপন করার কোন অর্থাই থাকতো না। ধর্নে যদি কোন একজন ঝাড়্দার স্বর্গে গিয়ে জনস্তকাল ধরে সেখানকার রাস্তা ঝাঁট দিয়েই যায়, কোন রাখ্নীর কিংবা দর্জীর মেয়ে অনস্তকাল ধরে স্বর্গের রায়া করে বা জামাকাপড় সেলাই করে কাটায়, ভাহলে জিজ্ঞাসা করি—সেটা কি রকম স্বর্গ ! স্বর্গের যে স্বেকর পবিত্র ধারণা জামরা করি, তা কি ঐ স্বর্গ থেকে ভিন্ন ধরনের হবে না ?

 <sup>।</sup> প্রত্যেক গ্রহ-নক্ত্র-উপগ্রহের একটি আকর্ষণাক্তি থাকে। সেই আকর্ষণীনক্তির করে। গ্রহনকত্রভূতি একে অগরকে আকর্ষণ করে। একেই বলা হর বাখ্যাকর্ষণাক্তি।

আসলে পরলোকে কাজকর্ম থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়। সেখানকার কর্ম হবে সম্পূর্ণ নীরবে, শারীরিক কর্ম সেখানে অর্থাৎ সেই সক্ষা মানসলোকে থাকে না থাকে পাথিব জড়শবীরের সংস্কার । স্বামনে সেখানে বাসতা বা সতা বলে কল্পনা করা হয়। সংস্কারই অচেতন স্তরে প্রেতলোকে কান্স করে। প্রেতশরীব নিয়ে বিদেহী আত্মারা প্রথিবীতে বন্ধবোদ্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের ভেতর খবরা-খবর করে। যে সকল আত্মা অজ্ঞানতা ও অসংকাজের জন্য কন্ট পাচ্ছে— অন্ধকারে ঘারে বেডাচ্ছে তাদের সাহাষ্য করে ও সান্তকা দেয়, তাদের আলো দেয়. জ্ঞান ও চেতনা দেয়। কিন্তু তাহলে প্রাকৃতিক কার্য-কারণ-নিয়মস্ট্রের ব্যতিক্রম করার উপায় নেই, তাকে মানতেই হয়, কেননা কেউ বা কোন আত্মা যদি সাহায্য পা ध्यात छे भय हु ना इस छ। इस छ। एक रेम्बा कतरनरे भाराया कता याय ना । কাজেই কেউ সাহাত্য পাবার যোগ্য হ'লে তবে তাকে সাহাত্য পাঠানো যায়, নইলে নয়। এজন্য সাধারণত একটা নীতিকথার প্রচলন আছে: প্রাণপণ চেণ্টা করে তাদেরই ভগবান সাহায্য করেন। কথাটা কিন্তু নিছক সত্য, কারণ যারা চেন্টা করে তারা নিজেদের সাহায্য পাবার অধিকারী হিসাবে তৈরী করে, আর সেজন্য প্রিথবী থেকে তারা সাহাষ্য পায়। সাহাষ্য পাবার অধিকারী না হ'লে প্রথিবী থেকে কোন সাহাষ্যই পাওয়া যায় না। কাজেই সাহাষ্য পাওয়াটা সম্পূর্ণ নিভার করে আমাদের বা বিদেহী আত্মাদের যোগ্যতা ও স্বভাবের (প্রকৃতির) ওপর। তাই মহানুভব লোকনায়কেরা আমাদের বলেছেনঃ সাহায্য পাবার জন্য নিজেদের তৈরী করতে হয় এবং এমনভাবে সংসারে বাস করতে হয় যাতে আমরা জীবনে স্থে-শান্তি পেতে পারি, আর তাহলেই এক মুহুতের জন্যও আমাদের অনুশোচনা করতে হয় না, কেননা ঠিক তখনই আমরা অনুভব করি যে দায়িত্ব আমাদের ওপরই আছে, ভালো হবার ও ভালো ফল পাবার দায়িত্ব আমাদের নিজেদেরই। পূথিবীতে জন্মগ্রহণ ও জীবনযাপন ক'রে ভবিষ্যৎ জীবনের ও সাথে সাথে বর্তমান জীবনে যা-কিছু করি সেই সকল বোঝাই (দায়িত্বই) আমরা নিজের ওপর নিয়েছি। আমাদের স্বভাব-চরিত্রই (প্রকৃতি) বলান আর ভবিষ্যংই বলান সবই আমরা নিজেদের কাজ দিয়ে নিজেরা সূচিত করি। আমাদের নিজেদের ভবিষাৎ অপর কোন লোকই গড়ে দিতে পারে না, আমাদের ভবিষ্যং ভালোমন্দ আমাদের ওপরই নির্ভার করে। তাই সত্য কথা কি, আমরা এক একজন ছোট আকারে স্ভিকতা, ছোটখাট স্খিকতা হিসাবে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন ভৈরী করি, অদৃষ্টকৈ গড়ে তর্নি ও নিজেদের চিন্তাধারা ও কার্য দিয়ে চরিত্র বা প্রকৃতিও সৃষ্টি করি। স্তরাং যে কাজই আমরা করব তা জ্ঞানপূর্বক ও সচেতন হয়ে করা উচিত। যে নিয়মসূত্র আমাদের জীবনধারাকে নিয়মিত কর্ছে তাকে ব্বেই করা উচিত। শৃধ্ব যে জড়জগতেই এভাবে চল্বো— তা নয়, মানসিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক এই সকল জগতেই আমাদের ঐভাবে চলা উচিত।

প্রাক্তাতক নিয়মকে ব্রুকলে আমাদের ভবিষ্যতে উন্নতির পথও উন্মৃত্ত হয়। তখন আমাদের দুঃখ করারও আর অবসর থাকে না, অনুশোচনা করারও কোন-কিছ্ম থাকে না, অবিশ্রান্ত আনন্দ ও সুখের স্রোতই জীবনে চল্তে থাকে। আমাদের ভেতর যে অবিনশ্বর সত্যবস্ত; আছে তাকে ও সতি।কারের শাশ্বত অবস্হাকে জান লে আমাদের ধরণীর ধলোর জীবনই আবিচ্ছিল্ল সংখ-শান্তিপূর্ণ ও মধ্মেয় হয়ে ওঠে! কিন্তু আমরা যোগ্য নই ব'লে ঐ সত্য আমাদের কাছে প্রকাশিত নয়, বরং ল কানো আছে। এখন আমরা যেন সংসার-সমন্দ্রের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছি, কিন্তু সময় একদিন প্রত্যেকের ভাগ্যে আসবেই যখন তার সাতে শব্তি জেগে উঠবে, আর জেগে উঠবে তার পরম-সতাকে জানার আকলেতা ও দিবা-ইচ্ছা। কোন জীবন ও সাধনাই বিফলে যায় না। একদিন-না-একদিন প্রত্যেকেই সেই পরমজ্ঞান বা ব্রহ্মান,ভূতি লাভ করবে এবং জ্ব্ম-মূত্যুর্বার্জ ত এমন একটি অবস্হায় উপনীত হবে যেখানে কোন-কিছু, বিকৃতি, কোন-কিছু, পরিবর্তন থাকবে না, থাকবে নিরবচ্ছিল্ল সন্তা, অফুরন্ত শান্তি ও অনন্তজ্ঞান। কাজেই মৃত্যুকে আমাদের ভয় করার কিছু নেই। মৃত্যু পরিবর্তন বা অবস্হার বিবর্তন ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই শরীর আমরা ত্যাগ করতে পারি, এবং আমাদের (জন্মগ্রহণের) ইচ্ছা থাকলে অন্য একটি নতান শরীর আবার গ্রহণ করবো। ভগবদ্গীতায়ও পাই: "দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা, তথা দেহান্তরপ্রাণ্ডিঃ" প্রভৃতি: অর্থাৎ শিশ্বদেহের পর যৌবনশরীর আমরা পাই ও তা ত্যাগ ক'রে আবার প্রোচ্দেহ লাভ করি এবং তাও ত্যাগ করি যেমন প্রোতন বেশভ্যা লোকে পরিত্যাগ ক'রে নত্ন পরিচ্ছদ গ্রহণ করে। আন্ধা অজর ও অমর, আত্মার মৃত্যু নাই, মৃত্যু হয় কেবল জড়শরীরটার।

জাসলে মৃত্যুর সময় জড়দেহটাকেই আমরা প্রোতন বলে ত্যাগ করি। বে প্রোতন শরীর আমাদের নানা উপকার সাধন করে সেটাকে ফেলে দিরে

আবার তার চেরে ভালো ও মন্ধবৃত আর একটা নতনে দেহ গ্রহণ করি।
জ্ঞানীরা তাই মত্যুকে ভর করেন না, তাঁরা মনে রাখেন যে, প্রত্যেকের জন্যা
অনস্তজীবন একটা আছেই, কোন জীবনই বিফলে যায় না। আর ষাঁরা
চরম-অধ্যাত্মজ্ঞান, চাক্ষ্যভাবে লাভ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই অনস্তসন্তার
অন্ভত্তি পেয়েছেন এবং সাথে সাথে উপলব্ধি করেছেন শাশ্বত-শান্তি ও সম্থ—
যে শাশ্বত সম্থ-শান্তির অধিকারী হ'য়ে কৃতক্তার্থ ও মহীয়ান্ হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ
গোতম-বৃদ্ধ, যীশুখ্যীন্ট, শ্রীয়ামকঞ্চ ও প্রথিবীর অন্যান্য লোকনায়কগণ।

### ষোড়শ অধ্যায়

#### ॥ প্রশ্ন ও উত্তর ॥

- প্রঃ পরলোকে আত্মা কি পর্ণোতার পথে অগ্রসর হয়, অথবা তাকে প্রনর্জান্ম নিয়ে মর্ত্যে ফিরে আসতে হয় ?
- উ: জীবাত্মার কামনার উপরই তা নির্ভার করে।
- প্রঃ মর্ত্যে ফিরে না এসেই যদি আত্মার বিবর্তন হ'তে পারে তো তার ফিরে না-আসাই শ্রেয় নয় কি ?
- উঃ মর্ত্যে শরীর ধারণ করে যে অভিজ্ঞতা লাভ হতে পারে, অপর লোকে তা হবার সন্ধাবনা নেই।
- প্রঃ সকল জীবাত্মাই যদি দেহ ধারণ ক'রে প্রনর্জক্ম নিতে চায় তো তাতে দেহ মিলবে তো ?
- উঃ তোমার কথা শানে মনে হচ্ছে, তামি ধারণা করেছো যে, দেহ আত্মার জন্য আপক্ষা করে থাকে। এটা ঠিক নয়। আত্মাই দেহ স্থিট করে নেয়। বিবর্তানের স্থলে নিয়ম অনুযায়ী সে তা গড়ে নেয়।
- প্রঃ দেবদূতে স্বর্গচ্যুত হ'লে সে কি দেহ ধারণ করেছিল ?
- উঃ এটি একটি পৌরাণিক বিশ্বাস। শরতানের কথা বলছ তো? পৌরাণিক বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, সে ঈশ্বরের অবাধ্য হরেছিল, তাই তিনি তাকে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত করেছিলেন। সে মর্ত্যে আশ্রর নির্মোছল। কিন্তু এ-ব্যাখ্যাটি স্থলে—প্রাচীনযুগীয় মনের উপযুক্ত। এর মধ্যে যথার্থ কোন সত্য নেই। এই ভাবে তখন সং ও অসতের ব্যাখ্যা করবার চেন্টা হয়েছিল।
- প্রঃ আর্পান কি বলেন—মূতেরা জানতে পারে না যে তারা মূত কি না ?
- উঃ হাা, তারা অনেকেই জানতে পারে না। তা ছাড়া তা জানতে অনেক সময় লাগে তাদের।
- প্রঃ আচ্ছা, আমরা যে বে'চে আছি তার কোন নিশ্চরতা আছে ?
- উঃ না, তার কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। আমরা আমাদের মৃতও বলতে পারি।

- প্রঃ কোন-কোন মাতাল-প্রেতাত্মার প্রভাবে কোন-কোন মিডিয়মও মাতাল হয়ে যায়। এ'ব্যাপারের কেমন করে নিবন্ত করা যায়?
- উঃ জীবিতকালে যে ব্যক্তি মাতাল ছিল, মরণের পরও তার সেই প্রবৃত্তি সংগে যায়। কিন্তু সেখানে তার স্রা-পিপাসা মেটানোর কোন উপায় না থাকায় সে তখন কোন বন্ধ, আত্মীয় বা মিডিয়মের উপর ভর করে। তাকে স্রাপানে প্রবৃত্ত ক'রে প্রেতাত্মা নিজের পিপাসা মেটায়। যে ব্যক্তির ওপর ভর হয় তার যথেন্ট ইচ্ছার্শান্ত থাকলে সে নিজেকে ঐ প্রেতাত্মার প্রভাব থেকে মৃক্ত ক'রে নিতে পারে। তা না হলে অপর কোন সং ও অধিক শত্তিশালী প্রেতাত্মার সাহাযে তাকে অসাধ্য প্রেতাত্মার প্রভাব থেকে ছা ড্রেয় নেওয়া যেতে পারে।
- প্রঃ আত্মা বিশিষ্ট একটি দেহে কি অনিদি'ণ্টকাল থাকতে পারে ?
- উঃ হ'্যা, পারে । যে আত্মা জীবনের মৌলিক নিয়মগ্রলি জেনে যথাথ' জীবন যাপন করে তার পক্ষে তা সম্ভব হয় ।
- শ্রঃ আপনি বলেছেন, মৃতদেহকে কবরে রাখলে আন্মা সেখানে ফিবে ফিরে দেখতে আসে মায়ার টানে, এতে সে কণ্ট পায়। কিন্তু দেহকে প্রতিয়ে দিলে কি তার কণ্ট বেশী হবে না ?
- উঃ হাা, তা অবশ্য হবে। তবে সে অল্পকালের জন্য। কিন্তু দেহটি পুড়ে গেলে কিছুকাল পরে সে তা ভালে যায়। দেহকে রক্ষা করলে ভোলা সহজ হয় না।
- প্রঃ স্বণন বা অচেতন অবস্থায় আত্মা কতো অম্পেকাল থাকতে পারে ?
- উঃ জীবিতদের ও মৃতদের কালের পরিমাণ এক নয়। জীবিতদের পাঁচ হাজার বছর মৃতদের পাঁচ সেকেশ্ডের মতো হতে পারে।
- প্রঃ কিন্তু এই সময়টি কত দীঘ' হতে পারে ? দশ বছর ?
- উঃ এর উত্তর আমি আগেই দিয়েছি।
- প্রঃ হিন্দ্দের একটি করণ আছে। যখন কেউ মারা যায় তারা তখন একটি কলসী করে ও গামছা রাখে এবং কিবাস করে সেইগ্র্লির জন্য ঐ মতের আত্মা আটবার ফিরে ফিরে আসে। এর উৎপত্তি কি থেকে?
- উঃ আমি কখনো এরকম ঘটনা দেখিনি। হয়তো কতকগ্রলো ক্সংস্কার-জাত বিশ্বাস আছে, কিন্তু এমন কখনো ঘটতে দেখিনি যে ব্রথবো

প্রান্দ ও ৬ন্তর ১৭১

আত্মার খাদ্যের প্রয়োজন আছে বা বিদেহী আত্মার প্রন্থি দরকার। বছরে একবার করে অনেকেই খাদ্য উৎসর্গ করে। আমাদের একবছর দেহাতীতদের একদিনও হতে পারে, তাই বছরে একবার করে খাদ্য উৎসর্গ করা হয় তাদের নাম করে; কিন্তু দরিদ্ররাই তা থেকে উপকৃত হয়।

- প্রং পরকোকে গিয়ে কি আমাদের স্বজন-বান্ধবদের আমরা চিনতে পারি?
- উঃ হ্যা, পারি।
- প্রঃ প্রনজ্জিম আর দেহাস্তর-গ্রহণের (ট্রান্সমাইগ্রেসন ) মধ্যে তফাং কি ?
- উ: আমাদের ধর্মে প্রনর্জ ন্মের কথা আছে। প্রনর্জ ন্ম আর দেহান্তর গ্রহণ এক নয়। প্রনর্জ ন্ম অধিকতর যান্তিসম্মত। দেহান্তরগ্রহণে বখন তখন খাশিমত পশাদেহে গমন করার কথা আছে, পানর্জ ন্মে তা নেই।
- প্রঃ আত্মা কি নিজেকে ভাগ করতে পারে ?
- উঃ না, তা পারে না। স্থলেদেহ ছাড়বার আগেই আত্মা স**্ক্রেদেহ গড়ে**নেয়, স্থলেদেহ ছাড়লে তাতেই সে থাকে। স্থলেদেহের মধ্যেই
  স্ক্রেদেহ থাকে।
- প্রঃ আপনি যে ক্রোসার মতো পদার্থের কথা বলেছেন—সেটি কি?
- উঃ সেই জিনিস্টি তড়িং-অণ্রে ( ইলেকট্রন ) মতো সক্ষ্মেবস্ত । মরণের সময়ে এই বস্তটিই বেরিয়ে যায় দেহ হ'তে।
- প্রঃ মরণের পর এর সংগে আত্মার কি কোন সম্পর্ক থাকে ?
- উঃ আত্মা আসলে জীবন, মন, বৃদ্ধির উংস। ক্রাসার মতো বস্তুটি তা নর। সেই জিনিসটি হচ্ছে পদার্থের কতকর্মনি কণিকার প্রস্থীভূত রূপ।
- প্রঃ এইটিই কি 'অহম' বা 'ইগো' ?
- উঃ 'ইগো' থাকে প্রাণসন্তার কেন্দ্রস্থলে। প্রাণকেন্দ্রের মতো এটি থাকে আড়ালে, অদৃশ্য হয়ে।
- প্রঃ এই 'ইগো' বা অহমিকার কি অবস্থা হয় মরণের পরে ?
- উঃ **এটি থেকে বায়, তবে গোপনে অপ্রকাশ অবস্থা**য় থাকে।
- প্রঃ দেহের ওপর আদ্মার কি আধিপত্য থাকে ?
- উঃ হ্যা, আত্মার মধ্যেই সব নিরাময়**শত্তি থাকে**।

## ॥ পরিশিপ্ত ॥

### পরিশিষ্ট ঃ প্রথম

[ কলকাতা 'দি সাইকিক্যাল রিসার্চ' সোসাইটি'-প্রতিষ্ঠানে বন্ধূতার সারাংশ ]

ক'লকাতা কণ'ওয়ালিশ স্ট্রীটে অন্ত্রিত আর্য'-সমাজ-হলে ইংরেজী ১৯২৫ খ্রীণ্টাব্দে সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির বাংসারক অধিবেশন হয়। ন্বার-ভাঙ্গার মহারাজা মাননীয় কামেশ্বরপ্রসাদ সিংহ বাহাদ্রে ছিলেন সেই অধিবেশনে সভাপতি। গণ্যমান্য মনীষীদের সমাবেশ তাতে হয়েছিল। প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মহারাজা সারে প্রদ্যোৎক্মার ঠাক্রে, কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দ্রী, পশ্ভিত শ্যামস্কার চক্রবর্তী ('সার্ভেশ্ট-পত্রিকা-র সম্পাদক) এবং অনেক চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ। 'পরলোকতত্ত্ব'-সম্বন্ধে বস্তুতা দেবার জন্য স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সেই সভায় আমশ্রত হয়েছিলেন। সভা আরম্ভ হবার অনেক আগেই 'আর্যসমাজ হল' শ্রোত্-মশ্ডলীর ন্বারা প্রণ হয়ে গিয়েছিল।

সভা আরম্ভ হবার ঠিক কিছু আগেই স্বামী অভেদানন্দ গৈরিকবসনে সাজ্জত হ'য়ে হলে অর্থাৎ সভাগ্যহে প্রবেশ করলেন। তাঁর প্রিয়দশ'ন দেহ, প্রশাস্তোক্জ্বল গঙ্কীর মূর্তি সমস্ত শ্রোতাদের মধ্যে এক পুন্যু পরিবেশ স্চিট কর্মেছল। সেই দৃশ্য সহজে ভোলার নয়।

'অম্তবাজার পরিকা-র বাব, পীয্ষকান্তি ঘোষ সেই সভার একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন আগামী বংসরের জন্য ক'লকাতা সাইকিক্যাল সোসাইটির সভাপতির পদে অধিন্ঠিত থাকবেন ন্যামী অভেদানন্দ এবং এজন্য তাঁকে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। তাঁর ঘোষণাকে সকলে একবাক্যে সমর্থন করেন। তখন সভাপতি ন্বারভাঙ্গার মহারাজ্য অভিভাষণ দেন এবং ন্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে বন্ধৃতা দেবার জন্য অনুরোধ করেন।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রথমেই আমেরিকার কিভাবে প্রেততন্ত্রান্দ্রশীলনের স্থিট, বিকাশ ও বিস্তার হয়েছিল এবং আমেরিকা থেকে কিভাবে ধীরে ধীরে অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশগ্রনিতে তা ছড়িয়ে পড়েছিল সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ স্বাদীর্ঘকাল আমেরিকায় থাকাকালে কিভাবে

তিনি প্রেততন্ত্রান্শীলনের প্রতিষ্ঠানগৃলে ও তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রেত-বৈঠকের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বলতে থাকেন। তিনি কিভাবে হার্ভার্ডের অধ্যাপক উইলিয়ম জেন্স্, অধ্যাপক মায়ার্স ও আন্যান্য প্রসিদ্ধ মনীধীদের বিদেহী আত্মার-দর্শন লাভ করেছিলেন সেকথাও বলেন।

শ্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বললেন বিচিত্রভাবে অভিজ্ঞতাপূর্ণ ঘটনা সন্বন্ধে ও মান্ধ মরে গেলে পরে কি হয়। মরণের পর মান্ধ প্রেতজীবনের নানাস্তর অতিক্রম করে পরলোকে যায়। যারা এ জগতে অসং জীবন যাপন করে মরণের পর যায় আলোকহীন অনস্ত অন্ধকারের দেশে, ভোগ করে সেখানে নানা দৃঃখ-কণ্ট ও ফ্রণা। সংস্বভাবের লোকেরা মৃত্যুর পর ভিন্ন লোকে যায়, তাদের হয় সদুর্গতি।

তারপর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রেতাত্মাদের সংগে তাঁর যে-সব যোগাযোগ হয়েছিল তাদের চাক্ষর ঘটনার কথা বর্ণনা করতে লাগলেন। তিনি বল্লেন: একবার কোন একটা প্রেতবৈঠকে তিনি উপস্থিত ছিলেন ও একটা অ**দ্ভ**তে ঘটনা সেখানে ঘটেছিল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটি গ্রামোফোন-বাক্স একটি টোবলের ওপর রাখা হয়েছিল আর তার তলার এককোণে কিছ, গশ্বক মাখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঘরটা নিদি'ট ছিল প্রেতাবতরণ-বৈঠকের জন্য। ঘরের দরজা-জানালাগুলো ভালো করে বন্ধ ছিল। বৈঠক আরম্ভ হবার मर्ग मर्ग शासारकान-वान्ने होर प्रथे प्रथे प्राप्त केरि नागला, ঘরের ছাদ স্পর্শ করলে, তারপর পাখী যেমন ওড়ে সেরকম ঘরের চারকোনে বরতে লাগল ও একটা নিদি'ন্ট গান তাতে পরোদমে বাজতে লাগল। অকস্মাৎ দম্ করে একটা জ্বার শব্দ শোনা গেল, দেখলাম দেওয়াল ভেদ করে বাক্সটা বাইরে চলে গেছে। শোনা গেল বাইরেও ঠিক সেইভাবে ঘুরছে এবং গানও সংগে সংগে শোনা যাচ্চিলো। পনের মিনিট পরে আবার একটা জোর শব্দ হল, দেখলাম গ্রামোফোন-বান্ধটা আবার ঘরের ভেতর চলে এলো। তখনও সেই একই রকম সার-সেই একই গান তাতে বান্ধছে। সমস্ত ঘটনাটা ঘটলো পাঁচ মিনিটের ভেতর।

আর একটা বৈঠকে ঘটলো, ভাতে অপর একটা ঘটনা; সেটাও কম কোতকে-কর ছিল না। সেখানে স্বামীজী শর্নোছলেন বে, কোন একটা প্রেডাত্মাকে শবর এনে দিতে, কিন্তু তার শরীরের ওপর স্পর্ণ অনুভব করলেন কডকগ্লো

হাতের। তিনি চারিদিকে শশবাস্ত হয়ে চেয়ে দেখলেন, কিন্তু কাকেও কোথাও দেখতে পেলেন না। তিনি আরও বিস্মিত হলেন যখন শ্বনলেন একজন প্রেতাত্মা তাঁকে সন্বোধন করে বলছে ঃ 'স্বামী, ত্রমি কি মনে করো যে, মিডিয়ম নিজে এসব কাজ কর্ছে ?'

তারপর সে বৈঠকেই আবার আর একটা ঘটনা ঘটলো সেটা ছিল আরো বিসমরকর। যেমন স্বামীজী অন্ধকার ঘর ছেড়ে তাঁর পূর্ব-আসনে বস্তে যারেন অমনি দেখতে পেলেন যেন একটি মেয়ে তাঁর চেয়ারটি দখল করে বসে আছে। তিনি আরো বিস্মিত হলেন। দেখলেন, মেয়েটির রক্তমাংসের শরীর, কোন প্রেতান্থা দেহ ধারণ ক'রে এসেছে। তিনি যেই তার কাছে গেলেন অমনি মেয়েটি উঠেই স্বামীজীর সংগে করমদ'ন করলেন। তিনি স্পণ্ট অন্ভব করলেন মেয়েটির হাত ঠিক তাজা মান্বেরে মতো গরম, ঠাওা নয়। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর হাতেই প্রেতান্থার হাতিট গলে বাতাসে মিলিয়ে গেল। মেয়েটির শরীরও গেল অদুশা হয়ে।

শ্বামী অভেদানন্দজী বলেন: কতকগ্রেলা প্রেতাত্মা (সকলে নয়)
মিডিয়মদের সাহায্য না নিয়েই পার্থিব দেহ নিয়ে দেখা দিতে পারে। তারা
সোজাস্কি সকলের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করতেও পারে। তিনি উল্লেখ
করলেন যে, স্যার আল্ফ্রেড টার্নারের একটি ঘরে প্রেতবৈঠকে স্বতন্ত একটি
গলার স্বর শ্রেনিছিলেন, তিনি স্বামীজী ও অন্যান্যকে সম্বোধন করে
বলেছিলেন: 'ভাই, সান্ধ্য নমস্কার জানবে।'

কিন্তু সকল প্রেতাত্মার শব্তি থাকে না জড়শরীর ধারণ করার। যাদের মানসিক বা ইচ্ছার্শান্ত খ্ব প্রবল তারাই কেবল বিদেহ অবস্থায়ও দেহ ধারণ করতে পারে। তারপর এখানে মনে রাখতে হবে যে, প্রেতাত্মারা জড়শরীর ধারণ করে বটে, কিন্তু তারা জানতে পারে না তারা শরীর ধরেছে কিনা, তাই বেশীক্ষণ তারা শরীরটাকে ধরে রাখতে পারে না, কিছ্কেণ পরেই দেহটা গলে বাতাসে মিলিয়া যায়।

দ্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বক্তৃতাপ্রসংগে বললেন অবশ্য গোঁড়া ও ভাবপ্রবণ খ্রীণ্টানদের মন থেকে অনেক-কিছু ভূল ও অলৌকিক বিশ্বাস দ্রে করেছে পরলোকতত্ত্বের আন্দোলন ও অনুশীলন। খ্রীণ্টানেরা যে বিশ্বাস করেন মৃতাত্মারা আবদ্ধ থাকে কবরের মধ্যে, যতদিন না তাদের শেষ বিচারের দিন আসে—এর বিরুদ্ধেও প্রেতভত্ত্ববাদ যথেণ্ট-কিছু জেহাদ ঘোষণা করেছে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের লোকেরা এখন বিশ্বাস করতে চায় না যে মৃতাত্মা কবরের মধ্যে শেষ-বিচারের দিন পর্যন্ত পড়ে পড়ে পচবে ও তারপর উঠে যাবে বিচারের জায়গায়, পাবে হয় নরক, নয় স্বর্গ । খ্রীষ্টান চার্চ-সমর্থিত অনস্ত নরকান্নি-মতবাদটির ওপর থেকে পাশ্চাত্যের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল লোকদের বিশ্বাস ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এখন যাদের দ্যিতভিঙ্গি বেশ খ্রিস্তপূর্ণ তাদের কাছে খ্রীষ্টানদের ঐ সব মতবাদ হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে।

স্বামী অভেদানন্দজী বলেন : কিন্তু প্রেতান্শীলনে নানা কোত্ত্লোদ্দীপক ব্যাপার সংঘটিত হলেও অনেক অনিষ্টকর দিকও আছেঃ অনেকে নাকি पावी करतन रय मानः स्वतं धर्मकीवरनत अरनक तर्मा एवं करत शत्राताकछ छ <sub>व</sub>, কিন্তু তা ঠিক নয়। যাঁরা আত্মার কল্যাণ চান, যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভ কর**তে** ইচ্ছ্বক সেই সাধকদের কোন উপকারই সাধন করতে পারে না প্রেততত্ত্ববাদ। যে-কোন লোকের ধর্মজীবনকে গড়ে ত্রলবে এই যে মতবাদ তা অচল বলে প্রমাণিত হয়েছে। বরং এই মতবাদে অনেকে ভ্রমেও পড়েছে। প্রেতান্শীলন-আন্দোলনের জন্য অনেক লোক জীবনে ভূল করেছে এবং প্রেততত্ত্ববাদ থেকে ধর্ম যে সম্পূর্ণ পূথক এটাও তারা নির্ণয় করতে পার্রেন। আসলে পরলোকতত্ত্ব ও ধর্ম দুটো একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির জিনিস। পরলোকতত্তের কাজ হল প্রেতাত্মা ও পরলোকবাসীদের নিয়ে আলোচনা কিন্তু ধর্মের কাজ হল মান্যকে প্রেরণা দেওয়া ও উদ্বৃদ্ধ করা, দৃঃখ-কন্টের বাধনকে ছিল্ল করে পরমাত্মার ম্বর**্পকে উপলব্ধি করা। ভূতপ্রেতের সংগে কারবার** ও প্রে**তলোকের** जात्नाहना वतः मान् स्वत्र मनत्क निम्नगामी करत, किन्द नेम्बरत्त्र द्वांगधान ও ধ্যান-ধারণা মানুষের পার্থিব জীবনকে স্বর্গীয় ও শাশ্বত করে। কাজেই অধ্যাত্ম-ব্যাপারে প্রেততত্ত্ব কোন ব্যবহারে লাগে না। প্রেতাত্মাদের সংগে মেলামেশা বরং অনেকাংশে মান্ধের ভাগ্যে দৃঃখপ্ণে পরিণতিই এনে দিরেছে। প্রেততত্ত্বান্খীলনে মিডিয়মদের কোন বৌশ্বিক, নৈতিক বা আখ্যাত্মিক এই কোনটারই উপকার সাধন করে না। ক্রমাগত প্রেতাবেশ অভ্যাস করার মিডিরমদের মনও দ্বলি হয়, মিস্ডক্ষের শক্তি নন্ট হয়, ফলে তারা হয় পাগল, नम मृतातागा गाभिशम् । প্রতবৈঠকে যেসব মেম্নে-প্রেষেরা প্রায় অনবরতই বসে তাদের মন যেন অচল ও বিচারহীন হয় ও তারা হয়ে দাঁড়ায় চিন্তাবিবন্ধিত পশ্ত্লা। বেসব লোকেরা আবার দুষ্ট প্রেতাত্মাদের পাল্লায় পড়ে ভারাই ভাদের হাতে হয় আবার ক্রীড়নক মার। বিচারশক্তি ভাদের

কমে যায়, মনুষাজীবনের আশীর্বাদ যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তা থেকেও তারা বণিও হয় এবং পরিশেষে তাদের জীবনের পরিণতি হয় শোচনীয়। কাজেই প্রেততত্ত্ববাদের সংগে ধর্মের মিল আছে এই মনে করে কোনমতেই ভুল করা উচিত নয় কারো। প্রেতানুশীলন কিছুটা কোতৃহল নিবৃত্তি করতে পারে আর আনে বিশ্বাস যে মরণের পরও আমাদের সত্তা থাকে, এছাড়া আর বেশী কিছু করতে বা দিতে পারে না। কিন্তু ধর্মের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধর্মা-সাধনার অভ্যাস করলে মানুষ লাভ করে অনন্ত সুখ-শান্তি। ধর্ম মানুষকে ষাওয়া-আসার বন্ধন থেকেও মুন্তি দেয়।

পাথিবি জীবনের সীমা ও বন্ধনকে অতিক্রম করতে হ'লে, কিংবা অজ্ঞান, দ্রম ও অসতোর পারে যেতে গেলে আমাদের বেদান্তসম্মত সাধনা জানা উচিত। যোগসাধনায় তত্ত্বজ্ঞানলাভ ছাড়া কোন লোকই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিজেকে ম,ত্ত করতে পারে না। মন-ম,খ এক হ'রে নিয়মিতভাবে যোগাভ্যাস বারাই একমার জীবন-রহস্যের দ্বার উন্মান্ত হ'তে পারে। আত্মতত্ত্ব জানা, জন্ম-মৃত্যুকে অতিক্রম করা ... জন্মগ্রহণের আগে ও মৃত্যুর পরে আত্মসতার বিধরণ জানা, এগালিই মাজির একমাত্র পথ। আগেই বলেছি যে, প্রেততত্ত্ব নয়, ধর্ম ই একমাত্র সাহায্য করতে পারে মানুষকে তার সত্যকারের প্ররূপ জানতে, আর সেই স্বরূপ জ্ঞানময়, সর্বব্যাপী, কটেস্ছ পরমটেতন্য। স্প্রোচীন কাল থেকে আজ পর্যান্ত ধর্মের ইতিহাস এ'কথারই সাক্ষ্য দিয়ে আসছে। সকল সভাদুন্টা ধর্মবন্তা ও অবতারকল্প মহাপুরুষদের আমরা মানবসমাজের অধ্যাত্ম আদর্শের জীবন্ত বিগ্রহ বলে মনে করি, কারণ তাঁরাও বড় হয়েছিলেন একমাত্র অধ্যাত্ম-সাধনারই ভেতর দিয়েই। অবিশ্রান্ত অকপট সাধনাই তাঁদের অসত্যের অন্ধকার দরে ক'রে সত্যের আলো দেখিয়েছিল, তাঁদের অজ্ঞান ও মায়ার আবরণকে সরিয়ে দিয়েছিল। আত্মানভূতি লাভ ক'রেই তাঁরা জীবনের যত দুঃখ, যত কণ্ট ও যল্বণা থেকে চির্নাদনের জন্য অব্যাহতি পেয়েছিলেন।

অনেক লোকই ভ্ল ক'রে মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, বেদান্ডের শিক্ষা মানুষের জীবনকে শৃংক, একঘেরেও নাঙ্গিতক করে তোলে। তাঁরা বলেন, বেদান্ড মানেই হল শৃংক জ্ঞানের বিচার। কথাটা অবশ্য মিথ্যা নর, কেননা বেদান্ড বিচারবজিত কোন জিনিসকে কোনদিনই সমর্থন করে না কিংবা যে কোন জিনিসকেই সে বিনা-বিচারে গ্রহণ করবারও প্রশন্ত দের না। আর এটা অভীব সত্য যে, বিচার-বৃদ্ধি ছাড়া অসত্য থেকে সত্যনির্ণায় করাও

যার না। কাজেই চরমসতাকে জানতে গেলে বৃদ্ধি ও বিচারের সাহাষ্য ছাড়া উপায় নেই; বিচার-বৃদ্ধিকে আশ্রয় আমাদের করতেই হয়। স্তরাং একথা মোটেই সত্য নয়—বরং অবান্তরই যে, বেদান্তের সাধনা মানুষের জীবনকে শৃহক ও নাস্তিক করে। বরং বেদান্তের উদার শিক্ষা মানুষের জীবনযাত্রাকে মধুময় ও অবিশ্রান্ত শান্তির ধারায় আপ্রত্ব ক'রে তোলে। অনন্ত ও অফুরন্ত স্থে ও আনন্দের উৎসেই বেদান্ত নিয়ে যায় মানুষকে। বেদান্তের শিক্ষা আমাদের উদ্বৃদ্ধ ও পরিচালিত করে অন্বিতীয় সন্তাকে জান্তে, এবং ব্রুতে যে জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। সকল ধর্মের এটাই কিন্তু আসল লক্ষ্য। যেকোন ভাগ্যবান এই শাশ্বত অবস্থাকে উপলব্ধি করতে পারেন তিনি ইহজীবনেই অনন্ত স্থে ও অনন্ত শান্তি লাভ করেন।

# পরিশিষ্ট : দ্বিতীয়

্পামী অভেনন্দ মহারাজের সঙ্গে পরলোকতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করার ষতটুকু আমাদের প্রযোগ হথেছিল ভার কিছু অলে এখানে খুডি থেকে দেওবা প্রোল }

প্রশ্ন—স্বামীজী, মৃত্যুর ঠিক আগে ও পরে মানুষের আত্মার অবস্হা কি রক্ষ হয়।

উত্তর—মৃত্যুর ঠিক পূর্বে মানুষের আত্মা সমস্ত ইন্দ্রির থেকে প্রাণশন্তিকে ধীরে ধীরে টেনে নেয় । দীপশিখা নিবাপিত হবার আগে যেমন ধীরে ধীরে তা নিশ্পন্ত হয় আসে, তেমনি মৃত্যুর ঠিক আগে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে যায় । তারপর প্রদীপ একেবার নিভে যাবার মতো মানুষের প্রাণশন্তিও স্তব্ধ হয়ে যায় । তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, ইন্দ্রিমের শন্তিগুলো কিন্তু তীক্ষা ও সতেজ হয়ে ওঠে তখন । আত্মা বা প্রাণশন্তি ঠিক দেহ ছেড়ে যাবার আগের মৃহুতের্তি মানুষ অজ্ঞান হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে এবং সেই অবস্হায়ই প্রাণশন্তি দেহ ছেড়ে চলে যায় কৢয়াসার মতো আকার নিয়ে ।

প্রশ্ন-তাহলে মরণের পরে অকহা নিশ্চয়ই ভয়ংকর হয় ?

উত্তর—হাাঁ. প্থিবীর ভোগের মায়ায় যে সব প্রেতাদ্বা আসক্ত থাকে তাদের অত্যন্ত কণ্ট হয়। তাদের এমন অবস্হা হয় যে তারা যে ম'রে গেছে, শরীর তাদের নেই একথা জানতে পারে না। সেই অবস্হায় প্রেতাদ্বা তার ক্ষীবনের সকল সংস্কারই বহন করে নিমে যায়। পরে ঘ্রম ভেঙ্গে গেলে স্ক্রেম্পতরর্প প্রেতলোকে প্রবেশ করে। এই যে প্রেতলোক এটাও মান্যুয়ের নিজের কিপতে, তাই একে মানসলোকও বলে। সেখানকার পরিবেশ হল কম্পনমার। বিদেহী আত্মাদের সকল স্কৃত বাসনা সেখানে ক্রেগে ওঠে। প্রেতলোকেও অনেকে ঘ্রমায়, তবে কালের পরিমাণ সকলের সমান নয়।

প্রশন—প্রেতশরীয় কি তখন নির্জন অজানা একটি রাজ্যে পদার্পণ করে ? উত্তর—হাাঁ, ডাই বটে। এটাকে পরিম্কার করে বল্লে একটা উদাহরণ দিতে হয়। মনে করো, তুমি কলকাভার মত বড় ও লোকবহুল শহরের বাসিন্দা। গভীর রাবে সেথানে একটা ভূমিকন্প হল, ফলে সমস্ত শহরটা একটা ধ্বংসস্ত্পেই পবিণত হলো। যত বাড়ী-ঘর পড়ে গেল, ধ্বংস হয়ে গেল সারা শহরটা। সেই অবস্থায় তোমার চোথে যদি একটা কাপড় বে'ধে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় তো অবস্থাটা কি দাঁড়ায় একবার কন্পনা করো। ঠিক এ'রকম দ্রবস্থাই হয় মরণের পর মায়াবদ্ধ হতভাগ্য প্রেতাত্মাদের কপালে।

প্রশ্ন-এ' রকম দশা কি সকল প্রেতাত্মাদের ভাগ্যেই ঘটে ?

উত্তর—না তা নয়। পৃথিবীর মারায় আবদ্ধ সাধারণ প্রেতায়া যারা তারাই কেবল এ ধরণের যন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু যারা প্রণ্যাত্মা তাদের গতি হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা মৃত্যুর পর সহজে ও নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী এখানে সেখানে ঘোরাফেরা করতে পারে এবং নিজেদের প্রণাের ও প্রিব্রতার আলােকচ্ছটায় পথ দেখতে পায়।

প্রশ্ন—স্বামীজী, আপনাকে আবার জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—মরণের পর আত্মা যায় কোথায় ?

উত্তর—যায় যেখানে সে আছে। আচ্ছা বলো দেখি—ঘুমুলে তুমি যাও কোথায়? তখন নিশ্চয়ই বাইরে কোথাও যাও না, থাকো মনেরই মধ্যে (মনোরাজ্যে)। মরণের পর মনোরাজ্য ছাড়া আত্মার গাঁত অপর কোন জায়গায় হয় না। আমরা নিদ্রার সময় যেমন স্বন্দনোকে থাকি, মরণের পরও ঠিক তাই। অর্থাৎ আত্মারা তখন মনোময় জগতে বাস করে। সেই প্রেতলোক তথা মনোলোকে তারা সবকিছুই করে—তারা সর্বহই যায় মনের মাধ্যমে (কল্পনায়)। তখন জড় জিনিস বলে কোন কিছুই তাদের কাছে থাকে না। যে দেহটা নিয়ে তারা থাকে তা-ও স্কেরু (স্কেরুলারীর), সেটা তৈরী সতেরটা স্কেরু উপাদানে। সেই সতেরটা উপাদান হলঃ পণ্ডপ্রাণ, পঞ্চ কর্মেশিয়য় পণ্ড জ্ঞানেশিয়য়, মন ও বৃদ্ধি। সাংখ্যকার কপিল ও অন্যান্য হিন্দ্র্ন দার্শনিকরা সতেরটি উপাদান দিয়ে তৈরী দেহকে 'স্ক্র্মুণারীর' বলেছেন।

প্রশ্ন—মান্য প্রার্থনা ও সচিন্তা করলে কেমন ক'রে প্রেভাত্মাদের ভা উপকার-সাধন করে ?

**উक्क** - व्यामि व्यार्शि रामिक् - ठिक मृष्ट्रात शत तक साना शास ना।

যে তার দেহটা চলে গেছে, বা পূর্বেদেহে সে আর নেই। তখন মূর্ছার মতো অকম্থায় অজ্ঞান হয়ে প্রেতাত্মারা পড়ে থাকে। তাই কল্যাণকামীরা তাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও সচ্চিন্তা করলে কম্পনের আকারে তারা প্রেতাত্মাদের কাছে গিয়ে পে'ছায় ও তাদের সাহায্য করে। নিকট আত্মীয়-দ্বজন ও প্রিয়তম বন্ধবোন্ধবেরা কল্যাণেচ্ছা করলে তার প্রভাব প্রেভাত্মাদের কাছে যায় ও তাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করে। এইভাবে প্রার্থনা ও ইচ্ছা করলে প্রেভাত্মাদের মনের নিগড়ে অন্তরে একটা কম্পন স্থিট করে, ফলে তাদের স্পতজ্ঞান আবার জাগ্রত হয় এবং তথান ঠিক তারা জানতে পারে যে জড়শরীর তাদের নেই, সত্যিকারের তারা মৃত। পূথিবীতে আত্মীয়-স্বজনদের কালা ও শোকোচ্ছনাস তাদের প্রাণে কন্ট দেয়, তাই তারা প্রেতলোকে যেতে বাধ্য হয়, দঃখ-কণ্টই তাদের প্রেতলোকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের কল্যাণেচ্ছা তাদের সু-তজ্ঞানকে ফিরিয়ে আনে এবং ঠিক তখনই তারা প্রথিবী ও প্রেতলোকের 'সীমানাদেশ' বা বর্ডারল্যান্ড পার হবার চেন্টা করে। সেই সীমানাদেশটিও আসলে কম্পনের সমণ্টি ছাড়া অন্য কিছ, নয় : সেটা যেন একটি ইথার বা আকাশের নদী : তাকে ত্রলনা করা যায় নিরপেক্ষ একটি জায়গার সংগে। হিন্দুরা এই জায়গা বা অবস্থাটিকেই বলেন 'বৈতরণী', পাশারা বলেন 'ছিল্লংরিজ', মুসলমানেরা বলেন 'সিরং'। ঐ সীমানাদেশ বা 'বৈতরণী' অনায়াসেই পার হতে পারে না সেই সব প্রেতাত্মা যারা সাধারণ অর্থাৎ পূর্বিবীর মায়ায় আবন্ধ। সাধারণত তাই তারা যায় এমন সব জায়গায় যেখানে আচ্ছন্ন থাকে। সেই প্রেতলোকের অন্ধকারকে উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে.

অস্থা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।

তাংকে প্রেত্যাভিগচ্ছতি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥— ঈশ-উপঃ ১। 
অর্থাৎ এমন সব লোক বা শতর আছে যেখানে অনস্তকাল ধরে অন্ধকার 
রাজত্ব করে। যেখানে সূর্য বা কোন গ্রহের আলোই পড়ে না। 
যারা আত্মার শ্বরুপ উপলব্ধি করে না বা যারা আত্মজ্ঞান পাবার চেন্টা 
পর্যন্ত করে না তারই মরণের পর ঐসব অন্ধকারলোকে বার।

পরিশিশ্ট ১৮৯

সতাই সূর্যে, চন্দ্র ও তারকারা প্রেতলোকে আলো দেয় না, কারণ তারা হল এ'জগতের জিনিস, সেই জগতে তাদের প্রবেশ নাই। প্রেতলোক স্ক্র্যুলোক, কাজেই স্থাল জিনিসের স্থান হবে কেন ?

প্রশ্ন—তাহলে যে-সব প্রেতান্মারা মায়ায় পড়ে রয়েছে প্রথিবীর ওপর তাদের অবস্থা নিশ্চয়ই অত্যন্ত শোচনীয়।

উত্তর—নিশ্চরই। যদি মায়াসন্ত প্রেতাত্মাদের অত্ত্বত বাসনা কোন রকমে চরিতার্থ না হয় তো তাদের অবস্থা কমশই শোচনীয় হতে থাকে। তারা অবশ্য তাদের মরণের খাৎ নিজেরাই খোঁড়ে। জড় জিনিসকে ভোগ করার বাসনা তথন তাদের মধ্যে তীর হয়ে ওঠে। অথচ যদি বাসনা অত্বত্বত থেকে যায় তবে তারা বাসনা-কামনার আগনে প্রেড় মরতে থাকে। আসলে ত্রাম যেমন করবে তার ফলও তের্মান পাবে। সকল বাসনাই মান্য ও প্রাণীদের ভেতর সংস্কারের (স্ক্রে) আকারে থাকে। মন যেন আধার-বিশেষ, অথবা সংস্কারের সেটা যেন বাণ্ডিল স্ত্রপ। দেহের মৃত্যু হলেও সংস্কার মরে না। তাই মান্য মরে গেলেও সমস্ত সংস্কারই স্ক্রে বা বীজের আকারে মনের মধ্যে থাকে।

প্রশ্ন-স্বামীজী, দ্বিতীয় সত্তা বা ভৌতিক দেহ কাকে বলে ?

উত্তর—দ্বিতীয় সন্তা, ( ডবল ) বা ভৌতিক দেহ জড়দেহেরই একটা দ্বিতীয় বা ভিন্ন রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। মরণের সময় ঐ ভৌতিক স্ক্রেদেহটা শরীর ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু সেটা চলে গেলেও শরীর ও তার ব্যবধানে থেকে যায় বান্দের আকারে একটি যোগস্ত্র। পরিশেষে ওটাও যায় গলে। আত্মা বা স্ক্রেদেহ থাকে তখন অচেতন অবস্হায়—যেমন মাত্গভে শিশ্ব থাকে প্রাণ নিয়ে, কিন্তু বাইরের চেতনা তার থাকে না।

প্রশ্ন-প্রেতাত্মাদের সংগে সংযোগ স্থাপন করা কি যায়?

উত্তর—নিশ্চরই যায়। মিডিয়ামকে সহায় ক'রে প্রেতা্বরণ-বৈঠকে সেই সব প্রেতাত্মা বারা আধো-জাগরণ অবস্থায় থাকে তারা অনেকে মান্বের স্বার্থের খাতিরে শান্তিময় ঘৢম ছেড়েও প্রথিবীর স্তরে আসতে বাধ্য হয়। অনেক প্রেতাত্মা আবার নিজেরাই নেমে আসার জন্য উদ্গ্রীব থাকে। কিন্তু তারা আসে বা আত্মপ্রকাশ করে সম্পূর্ণ ঘুমের অবস্হায়। এমন দেখা গেছে যে, মিডিয়মের যে রাস্তা দিয়ে প্রেতাত্মারা অবতরণ করে সেটা খোলা

মরণের পারে

থাকলে তারা আর আত্মসংযম রক্ষা করতে পারে না, ভিড় করে নেমে আসার জন্য।

প্রশ্ন-বিদেহী প্রেতাত্মারা কি আবার দেহ ধারণ করতে পারে ?

উত্তর—পারে বৈকি। বিদেহী প্রেতাঝাদের স্ক্র্যাবরণ বা স্ক্র্যাদেহ মিডিয়মের শরীর থেকে বায়বীয় আকারের এক্টোপ্রাজম্-রূপ উপাদান আহরন ক'রে জড়দেহ ধারণ করতে পারে। তবে ঐ যে প্রাণশন্তি আহরণ করে সেটা মিডিয়ম যখন অচেতন অবস্হায় থাকে তখন। তারা আত্মপ্রকাশ করে ছায়ার আকারে। কখনও কখনও তারা চলা-ফেরা করে, কথা কয় প্রভৃতি। যে-সব লোকের মনের শত্তি খ্ব বেশী তারা ঐ ভৌতিক ছায়াশরীর দেখতে পায়। প্রেততাত্তিরকেরা এসব নিয়ে অনেক গবেষণা আলোচনা করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে মিডিয়মের শত্তিকে ধার কবে প্রেতাত্মারা এই জগতে সামায়্রকভাবে দেহধারণ কর্তে পারে।

প্রশ্ন-প্রেতাত্মারা কি আবার পূথিবীতে জন্মায় ?

উত্তর — জন্মায় বৈকি। যতঃক্ষণ পর্যস্ত না মান্য তার বাসনা-কামনার বাধন ছি ড়তে ও জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে অতিক্রম করতে পারে ততক্ষণ তাকে বারবার পৃথিবীতে জন্মাতেই হবে। অলপ বা বেশীক্ষণ পরেই হোক বিদেহী আত্মারা নৃতন জীবন নিয়ে পৃথিবীতে জন্মাবার প্রবল ইচ্ছা অনুভব করে। অতৃণত বাসনার বীজ তাদের বাধ্য করে পৃথিবীতে আবার জন্মাবার জন্য। কাজেই জন্মাবার আগে তাদের মন বা ভাবের অনুযায়ী তারা মাতাপিতা, পরিবেশ ও আবেণ্টনী নির্বাচন করে। আবার তারা অচেতন অবস্হায় উপনীত হয়, তাদের স্ক্রমাদেহের মৃত্যু হয় যেমন জড় দেহের মৃত্যু হয়েছিল পৃথিবীর ওপর। সৃথি ও বিনাশের প্রবাহে পড়ে তারা আংশিক তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। পৃথিবীতে এসে ধীরে ধীরে প্রেণ্টকার ঘ্রের অবস্থাকে তারা কাটিয়ে উঠতে থাকে।

প্রশন—পরলোক-সম্বধ্যে জানার জন্য কি প্রেততন্ত্র-অন্শীলন করা ভাল নয়?
উত্তর—আমার মনে হয় ওটা ঠিক নয়, কেননা যাঁরা সত্যিকারের আত্মজ্ঞান
লাভ করতে ইচ্ছেক, প্রেততন্ত্রান্শীলন তাঁদের বরং ক্ষাতিসাধন করে।
মন্যাজীবনের লক্ষাই হ'ল অসার ও অশাশ্বত যেসব জিনিস তাদের জ্ঞান
লাভ করা নয়, পরস্থু যা পরমার্থ ও শাশ্বত কল্যাণকর সত্যবস্ত্ব তাকে লাভ
করা। জাগতিক দ্দিতিকি থেকে প্রেতলোক আছে না হয় মেনে নেওয়া

গৈল, কিন্তু সাঁত্যকারভাবে তারা মান্বের মনের কম্পনারই পরিশতি। প্রেতাত্মারা স্বর্পে জমরহিত, অমর,—স্থি তাঁদের কোনদিনই হর্নন। জম্ম ও মৃত্যু—আসা ও যাওয়া আসলে আপেক্ষিক প্থিবীর জিনিস। অজ্ঞান-আবরণের জনাই লোকে মনে করে সে মরছে বা জম্মাছে। আত্মজ্ঞানরপ স্বয়ং জ্যোতিত্মান আলোর লারা অজ্ঞান-অন্ধকার যথন দরে হয় তথন মান্য উপলন্ধি করে তার শাশ্বত আনন্দময় স্বর্প। প্রেতত্ত্ব ক্ষনও কোনদিন মান্যকে জম—মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে না, বাঁচাতে পারে একমাত্র পরমাত্মার জ্ঞানই। একমাত্র ব্যক্ষজ্ঞানই মান্যকে চির্বাদনের জন্য মৃত্যির দিতে পারে।

## পরিশিষ্ট : তৃতীয়

ি আমেরিকায় থাকাকালে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে প্রেততন্ত্রবাদ-সন্বন্ধে বন্ধুতা দিয়েছিলেন এবং সে সমস্ত বিভিন্ন বন্ধুতায় আমেরিকায় তদানীন্তন চিন্তাদীল মনীবীরা যেমন 'ফ্রি রিলিজ্বয় এয়াসোসিয়েশন'এর সভাপতি টমাস ওয়েণ্টওয়ার্থ হিগিনসন, কেন্ব্রিজেয় ডাঃ লুইস জি, জেণ্স, হার্বাডের অধ্যাপক জোসিয়া য়য়েস, কলন্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস্ এইচ্ হিলোপ, মিল্ টমসন, হ্যারিসন ওটিস্ এপথ প, নিউ বেডফোর্ডের রেভারেণ্ড পল বিভারি ফরিথংহাম্, কেন্ব্রিজে রেভারেণ্ড শ্যাম্য়েল এম ক্রোথারস্ প্রভৃতি উপস্থিত থাকতেন। স্বামীজীর বন্ধুতার সারাংশগ্রেল তদানীন্তন বোণ্টন হেরাল্ড, বোণ্টন জার্নাল, বোণ্টন ট্রাভেলার, ডেলি ইভনিং আইটেম্, লিইন, দি মল এয়াণ্ড এম্পায়ায়, নিউইয়র্ক হেরাল্ড, পিট্সব্র্গ পোণ্ট, শিকাগো ইণ্টান-ওসেন, ওয়াটারবায় হেরাল্ড প্রভৃতি বিখ্যাত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'ত। আমরা সেই সেই সাংবাদপত্রে প্রকাশিত কতক-গ্রেল বন্ধুতার সারাংশের বঙ্গান্রবাদ এখানে দিলাম।

১। স্বামী (স্বামী অভেদানন্দ) বল্লেন, আত্মার অমরত্ববাদের সৃষ্ঠি হয়েছিল প্রাচীন ভারতে আর্যদের মধ্যেই। তিনি 'ব্ক অব এক্লিরিয়াটস' থেকে কতকগ্রিল নজির উম্পৃত করে বললেনঃ মরণের পর আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মনীষী সোলেমনেরও অদ্রান্ত বিশ্বাস ছিল না। বিশ্বের অনেক জায়গায়ই এখনো অনেক লোক আছেন যারা 'মানুষ ম'রে গেলে তার জন্ম হয় না' একথা বিশ্বাস করেন। একটিমার মানুষ (যীশুখ্রীষ্ট) মৃত্যুর পর প্রকর্জীবন লাভ করেছিলেন (খ্রীষ্টনরা বিশ্বাস করেন যে যীশুখ্রীষ্ট কুলে বিশ্ব হয়ে মারা যাবার পর আবার দেহসহ প্রনর্থিত হয়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন)। এই রহস্যপূর্ণ প্রনর্থানের কথা দিয়েই মরণের পর আত্মার অস্তিত্বকে যথেষ্টভাবে প্রমাণ করা যাবে না। যারা যীশুর এইপ্রনর্থানেরহস্য বিশ্বাস করেন তারা আবার আমাদের মতো অবিশ্বাসীর অনন্ত-জীবনের প্রতি সন্দেহশীল, কিন্তু তাঁদের বিশ্বাসে বর্তমান জগৎ প্রভাবান্বিত নয়।

মরণের পর ধারা পরলোকের বিষয়ে কিছুটো আশাবাদী তাদের আশাকে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে বড় অন্তরায় হল—সংশয়বাদীদের এই বিশ্বাস যে জড়দেহই

নান্ধের আত্মা স্মি করে স্তরাং দেহ নত হবার সংগ্য সংগ্য আত্মারও নাশ হবে। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে জন্মের আগে-ও আত্মার অস্তিছ ছিল, মরণের পরেও থাকবে আর এ'থেকেই পরিক্ষারভাবে বুঝার হিন্দুরা 'সক্ষাদেহে' জীবাদ্মা বা প্রাণবিন্দ্র-রূপে জড়দেছ-অতিরিক্ত একটি বস্তরে অস্তিম্ব স্ববীকার করেন। हिन्मुद्रा वलन, अप्रापट मन्द्राक के श्राणिवन्मु वा मृक्त्यापरह काल वा श्रासालन শেষ হলেই তৎক্ষণাৎ পরোতন দেহটিকে পরিত্যাগ করে নতেন একটি দেহ সে গ্রহণ বা সূষ্টি করে, কারণ স্ক্রোদেহ বা জীবাত্মার কোর্নাদন মৃত্যু নাই, সে অবিনশ্বর। পূথিবীতে কোনো জিনিসেরই নাশ নাই, স্তরাং মৃত্যুটা হল কেবলই কতকগ্রলো পরিবর্তন বা বিচিত্র বিকাশ। জন্ম-মৃত্যুধারার ভেতর দিয়ে জীবাত্মার রূপেরই কেবল পরিবর্তন হয় এবং বর্তাদন না তার **জীবনের** যথার্থ উদ্দেশ্য-রূপ মুক্তি লাভ বা অন্তর্নিহিত সকল সুক্ত শক্তির পুনর্জাগরণ হয় ততদিন তার পরিবর্তন বা রপেপরিবর্তন চলডেই থাকে। আমরা জানি স্কাদেহ আমাদের আত্মার যথার্থ স্বরূপ নর, এটা আবরণ মাত্র। পরমাত্মার জীবাত্মা অংশবিশেষ অথবা বলা বায়—'জীবাত্মা একটি ব্রের মতো, তার কেন্দ্রীর পৌ চৈতন্যাম্মা রয়েছেন ব্রুটির সর্বন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে কিন্তু ব্যাসের পরিষি নেই কোন জায়গায়ও। সর্বব্যাপী চৈতন্যই পরমকত, পরমেশ্বর, তাঁকেই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কেউ আন্দা, কেউ বীশ্বখনীষ্ট, কেউ বৃন্ধ ৰা স্বৰ্গস্থ পিতা বলে প্রেল ও উপাসনা করে থাকেন। পরমান্মা কোন পরিবর্তন—কোন সীমারিত গণ্ডীরই অধীন নন, তিনি সমগ্র বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন, সৰুল জীবাত্মা তাতেই দ্বিত এবং তিনি সকল-কিছু, কমের উৎস বিশেষ।

"পূথিবীর সকল ধর্মের উদ্দেশ্যই আত্মান্শীলন করা ও আত্মজ্ঞান-রূপ অমৃততন্তকে লাভ করা। খ্রীন্টানধর্মের প্র্টিই তো সেখানে যে, সে বাইরের আচার ও অন্ধবিশ্বাসকে অনুসরণ করে আসল উদ্দেশ্যকে হারায় ও পরমাত্মার অনুশীলন করে না।"

– বোণ্টন হেরাল্ড, ২রা জ্বন, ১৮৯৯

২। "স্বামী অভেদানন্দ তার ভারতের শবদাহপ্রথার উল্লেখ ক'রে বলেন—ভার প্রচলন প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে। (বৈদিক যুগে যে শব-সংকারপ্রথার প্রচলন ছিল ঋণেবদের মন্দ্রই তার প্রমাণ) ভারতবাসীরা মনে করতেন ও এখনো করেন, শবদাহপ্রথা মৃতজনদের দেহের সংস্কার-সাধন করার 278 Archa 11ca

একটি উৎকৃতি স্বাস্থ্যকর নিয়ম। পার্শীরা বিশ্বাস করেন যে মরণের সাথে সাথেই দেহটাকে নন্ট করে ফেলা উচিত। হিন্দ্রা আত্মাকে দেহ থেকে একেবারে পৃথিক বস্তা বলে মনে করেন আর এই আত্মাই মান্ধের আসল স্বর্প, দেহটা আত্মার ধারক ও আবরণ।

—বোষ্টন জার্নাল, ২রা জ্বন, ১৮৯৯

৩। "ভারতের স্বামী অভেদানন্দ হিন্দু যুবক, প্রতিভাদীপত তাঁর মুখ এবং বিশ্বদ্ধ ইংরেজীতে তাঁর অসাধারণ দথল। অতীব মনোজ্ঞ ভাষায় চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দিলেন তিনি ভারতের শবদাহপ্রথার ওপর, বল্লেন—প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এই প্রথা চলে আসছে ভারতবর্ষে। কাজেই প্থক করে শব-সংকার সমিতির আর ভারতে প্রয়োজন নেই। সেখানকার প্রতিটি হিন্দুই মৃতদেহের সংকারপ্রণালী ভালোভাবে জ্ঞানেন।"

"ইজিপ্টবাসীদের প্রথা ও ধারণা কিন্তু ভিন্ন রকমের। তাঁরা দেহ ও আত্মার সম্পর্ক কৈ এত নিবিড় বলে ভাবেন যে, একটিকে অপরটি থেকে মোটেই বিচ্ছিন্ন করতে চান না আর তার জন্য মরণের পর মৃতদেহকে তাঁরা ওব্দুধপরাদি দিয়ে ভালভাবে সংরক্ষিত করে তবে কবরপথ করেন, কেননা তাঁদের স্থির বিশ্বাস, তাহলেই আত্মা সুখে অবস্থান করবে। কিন্তু হিন্দুদের বিশ্বাস তাদের থেকে অনেক পৃথক; তাঁরা মনে করেন দেহটা কিছুই নয়, আত্মাই মানুষের ইহসবন্দির, দেহ আত্মার আবাস, অবিনম্বর আত্মা দেহকে পরিত্যাগ ক'রে চলে গেলে দেহের আর কোন মূলাই থাকে না।"

– বোষ্টন ট্রাভলার, ২রা জ্ন, ১৮৯৯

৪। "আমরা মনে করি যে জন্মের সময় আমাদের আত্মা পরমেশ্বর থেকে বিচ্ছারিত হন। হিন্দারা বিশ্বাস করেন, জন্মের আগে ও মরণের পরে আত্মার অভিতত্ব থাকে। সত্যিই এই বিশ্বাস মন্যাজীবনের অনেক-কিছ্ সমস্যার সমাধান করে; বিশেষ করে আমাদের মধ্যে সকল রক্ম বৈষম্যের সমাধান এর শ্বারা হয়। স্ব্রুখ ও দৃঃখ আমাদের অতীত জীবনেরই ফলন্বরূপ। অদৃত্তও আমরাই নিজেরাই স্তি করি। বাসনা অনুষায়ী জীবাত্মা তার ভবিষ্যং জীবন স্থিতি বা গ্রহণ করে। যেমন, দেখার ইচ্ছা বা বাসনা স্তির্প অমৃতত্ব লাভ করবেই.

সাধনা-ভার বৃথা যাবে না। স্বর্গ বা নরক আসলে মানুষেরই চিন্তার পরিণতি, মানুষের চরম লক্ষ্য হর ভার অন্তরে দেবদ্বের বিকাশ সাধন করা—ভার পরম পবিত্র অন্তর্গাদ্বার অনুভূতি লাভ করা। 'বৃদ্ধ'-শব্দটির অর্থ 'জ্ঞানী', তবে এই জ্ঞানের আবার ভিন্ন ভিন্ন রকমের বিকাশ আছে। কর্মফলের চিন্তা না করে কর্ম করার শ্রের এবং ফলপ্রত্যাশাহীন কর্ম'ই জ্ঞাতে শ্রেন্ট। ভালোবাসার বেলারও ভাই; ভালোবাসা যখন অপরের ভালোবাসা পাবার প্রত্যাশা করে না তখনই তা শ্রেন্ট ভালোবাসা।"

—ডেইলি ইন্ডনিং আইটেম্, লিইন : মাস মঙ্গলবার, ১০ই এপ্রিল, ১৯০০

৫। "স্বামীন্ধী ( স্বামী অভেদানন্দ ) বলেন : মান,ষের আখ্যা পরমীয়ারই বিকাশ বিশেষ বলে শাশ্বত ; অনস্তকাল এই আখ্যার সত্তা ছিল ও অনস্ত ভবিষ্যতেও থাকবে। মোটকথা অবিনশ্বর বস্তুমান্রেই আদিতে ও অস্তে সমানভাবে থাকে। বিশেবর সকল ধর্মই এই কথা বলে যে, অতীত ও ভবিষ্যতে আশ্বার অমরম্ব ছিল ও থাকবে।

"বিদেশী আত্মাদের বর্তমান বিকাশ নির্ভার করে তাদের অতীত বিকাশ বা কর্মবৈচিত্রের ওপর এবং ভবিষ্যং নির্ভার করে বর্তমানের ওপর । মৃত্যুর ভেতর দিরে আমরা আমাদের প্রকৃতিকে গ্রহণ করি অর্থাং পূর্বজ্ঞশেমর শ্বভাব বা প্রকৃতির উপরই আমাদের বর্তমান জীবনের শ্বভাব বা চরিত্র নির্ভার করে, এর কোন ব্যতিক্রম হয় না ৷ শ্বভাব বা চরিত্র গঠিত হয় আমাদের জীবনের অপরিহার্ষভাবে প্রভাব বিশ্তার করে ৷ শাস্ত্রেও আছে ; 'বাদ্শী ভাবনা ষস্য সিম্পর্ভবিতী তাদ্শী,, যার বেমন কর্ম, সে তেমনি ফল পায় ৷ কর্মের এটিই একটি বড় নিয়ম এবং এটিকে বিজ্ঞানসম্মত কার্যকারণস্ত্রও বলা যায় ৷

—দি মল এগ্রান্ড এম্পায়ার ; ব্**হম্পুতিবার,** ফেন্রুয়াবী ৪ঠা, ১৯০৫

৬। 'প্রেডঅব্রিক মিডিয়ামের কাজ' এটাই ছিল ভারতাগত স্বামী অভেদানন্দের বন্ধুতার বিষয়। ++তিনি বলেন প্রেডগণ বাস্তব রূপ নিয়ে আর্বিভূত হয় এটি নিজের চোখে দেখেছেন এবং তাদের কাছ থেকে সংস্কৃত ও বাংলাভাষার যে বার্তা পেয়েছেন তা সম্পূর্ণ সতা।

"প্রেততত্ত্ববাদের মলে ঘটনা মেনে নিলেও স্বামীন্দ্রী মিডিয়ম হবার প্রবৃত্তিকে প্রশংসনীয় বলে মনে করেন না, কেননা এতে যে স্বাতস্থ্য ও ব্যক্তিত্বের লোপ ঘটে তাতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মান্ধের স্মৃতিশক্তি নন্ট হয়, বিচার শক্তি ও আত্মসংখ্যের বিলাপিত ঘটে, নৈতিক জ্ঞান ও চরিত্রের অবনতি হয় এবং অনেক সময় উস্মাদগ্রসত হয়। তারি জন্য ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে যোগী ও ধর্মাচার্যেরা তাদের ছাত্র ও শিষাদের মিডিয়ম হতে নিষেধ করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে আত্মিক শক্তিকে নির্মান্ত্রত ও বির্মাত করে জড়শক্তি ও ভৌতিক শক্তিকে নিজের বশীভাত করা যায়।"

—নিউ ইয়ক হেরাল্ড, ফেব্রুয়ারী ১৩, ১৯০৫

৭। "স্বামীজী (অভেদানন্দ) বলেন ঃ প্রেততন্ত্রবাদের কিছ্র অবশ্য ভালো জিনিস আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, পূর্বজীবনের অস্তিত্ব বদি নাই থাকে এবং পরবর্তী জীবন বা ভবিষ্যৎ ও না থাকে তবে আকস্মিকভাবে বর্তমানে আমরা এ' পূথিবীতে এলামই বা কেন ? অমরত্ব সম্বন্ধে প্রশ্নটির বিজ্ঞান সম্মতভাবে উত্তর দিয়ে তিনি বলেন ঃ বিজ্ঞানের প্রমাণ হল—কোন জিনিসই শ্ন্য থেকে আকস্মিকভাবে সূথি হতে পারে না, কাজেই মনুষ্য-দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করবার আগে আমাদের আত্মার অস্তিত্ব ছিল।"

পিট্স্ব্র্গ-পোষ্ট, জানুরারী ২৬, ১৯০৭

৮। "অনেকে বলেন যে, বেদাস্ত প্রেতত ত্তর্বাদের মলে কথাই প্রকাশ করে মরণের পর আত্মা কিভাবে থাকে কি ধরনের প্রেতাত্মা আমাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে, কার্য-কারণ নিয়মের অনুযায়ী পৃথিবীর ভোগস্থে আসন্ত বিদেহীরা কিভাবে আবার জ্বনগ্রহণ করে ও মন্যাদেহ নিয়ে বারংবার যাতায়াত করে সেই সকল রহস্য বেদাস্ততত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারি।

শিকাগো ইনটার ওসেন, অক্টোবর ২৬, ১৯০৮

১। "বেদান্ডের মতে আত্মার প্রেক্ত শ্মবাদ কাকে বলে এ'কথার উত্তর দেবার আগে আমার প্রথম বলা প্রয়োজন হবে বে, প্লেটো ও তার মতান,বর্তারা বেমন বলেন—'মরণের পর মান,বের আত্মা কিছুক্ষণের জন্য পশ্লদের দেহে আশ্রর গ্রহণ করে এই মতকে অন,সরণ না ক'রে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে মরণের পর আত্মা মান,বের শরীরই গ্রহণ করে, পশ্লর শরীর নয়।

"মরণের পর প্রনর্জক্মগ্রহণ সম্বন্ধে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হল যে প্রত্যেক জীবাত্মাই তার কর্মাক্মের ফলস্বরূপ দেহধারণ করতে বাধ্য, এতে তার খ্রিমত প্রবৃত্তি থাকতে পারে না। এই নিয়মকেই কার্য-কারণসূত্র বলে। সর্বজনগ্রাহ্য কার্য কারণ নিয়ম আবিজ্ঞার করেছিলেন ভারতবধেরই চিন্তাশীল মহামনীষীরা একথা বোধ হয় আমি জনায়াসেই বলতে পারি। এই নিয়মের সংস্কৃত নাম তারা দিয়েছেন 'কর্ম'। আধ্বনিক বিজ্ঞানেরও মূলসত্যের অন্যতম হল কর্মসূত্র। অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা এর ভিশ্ল নাম দিয়েছেন। তারা এর বিচিত্রভাবে নাম দিয়ে বলেছেন, 'করণসূত্র', 'পরিপ্রেক নীতি,' 'কর্ম'-পরিণতিস্ত্র প্রভৃতি। তবে কর্মানীতি বা কার্য'-কারণ-নিয়মের বিচিত্র নাম থাকলেও এ'সম্বন্ধে সকলের ধারণা কিন্তু একই, কেননা তারা বিশ্বাস করে যে, প্রতিটি কর্মই তার অনুষায়ী ফলদান করতে বাধ্য, আবার প্রতিটি ফলথেকেই প্রতিক্রয়ান্বরূপ আর একটি ফল-স্থিত হওয়া ন্বাভাবিক।

"কর্মনীতি ন্বারা আমাদের জ্বন ও প্রনর্জণন নির্মাশ্রত হয়। আমাদের বিন্বাস যে, পিতামাতা কখনও সম্ভানের আছা স্থিত করতে পারেন না। তাঁরা উপায় বা মাধ্যম বিশেষ, কেননা তাঁদেরকে আগ্রয় করেই জীবাত্মারা পাথিব শরীর ধারণ করে। অবশ্য জীবাত্মাদের যদি জ্বমগ্রহণ করার তীর বাসনা বা ইচ্ছা থাকে তবেই।

"মরণের পর জীবাত্মারা আবার জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু যতক্ষণ না জন্মের অনুকুল পরিবেশ তারা দেখতে পায় ততক্ষণ জন্মগ্রহণ করে না।

আমাদের (ভারতবাসীর) বিশ্বাস যে, জীবান্ধারা বখন আবার নত্ন জন্মগ্রহণ করে তখন তারা মন্ষ্য-শরীরই ধারণ ক'রে পশ্পেক্ষীর শরীরে যায় না, কাজেই অন্য মন্য্য-দেহ ধারণকে আমরা বলি 'প্নক্র'ন্মগ্রহণ'। মান্ধের আন্ধা পশ্পেহকে আগ্রররূপে বেছে নেবে কেন? যদি কেউ একথা বলে তবে ভার উত্তরে বলি, মান্ধের আন্ধা মন্য্য-দেহ ধারণ করার আগে বিভিন্ন প্রাণীর শরীরে আগ্রর গ্রহণ করে এবং ক্রমবিকাশের নীতি ও নিরম অন্যারী পরিশেধে ১১৮ মরণের পারে

সে মনুষ্য-দেহ ধারণ করে, কাজেই মনুষ্য থেকে পশ্রোজ্যে বাবারই বা তার প্রয়োজন কি ? তা ছাড়া এরকম হওয়াটাও বিজ্ঞান ও যুদ্ধি সম্মত নয়।

"কোন একজন বিখ্যাত অধ্যাপক মরণের পর প্রেক্ত সমগ্রহণ-সম্বন্ধে বলেছেন: যারা মন্য্য-শরীর ধারণ করার পর জীবাত্মার পশ্লেহ ধারণনীতির সমর্থন করে তাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ অধ্যোত্তিক ও অসম্ভব। তা ছাড়া বাস্তব সত্যের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় ক্রমবিকাশনীতি কখনই উচ্চ শ্রেণী ছাড়া, নিম্নাভিম্খী হয় না।"

—ওয়াটার ব্যারি হেরান্ড, কম্ ( সম্পাদকীর ) অক্টোবর ১৪, ১৯০৭

১০। 'हिन्म, मार्गिनक न्यामौ अराज्यानम्य श्रीम्कम कर्ना अराज्या स्थापन श्रीक মাইল দুরে কোন একটি জারগার বন্ধতা দেন। তিনি বলেন: 'আমি দর্শনের অধ্যাপক। এই দর্শনকে আপনারা বেদান্ত বা হিন্দ্রধর্ম বলতে পারেন ভাতে কোন আপত্তি নাই। তবে এই দর্শনের অন্যতম মলে প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল আত্মার অমরত্ব প্রতিপাদন করা। *জড-দেহের খন্থসের পর* আত্মার অস্তিত্ব থেকে বার, তবে কৈছু সমরের জন্য সে কর্মাফল ভোগের নিমিত্ত স্বর্গে কিংবা অন্ধতম স্থানে পমন করে। এই আত্মার মধ্যে কিন্ত একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। এ'সম্বন্ধে বৃদ্ধক্ষেয়ে মারা গেছে এমন সৈনিকদের আত্মার উদাহরণ নেওয়া যাক। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যুখ্পক্ষেত্রে সৈনিকদের এমনিই আকম্মিকভাবে মৃত্যু ঘটে যে, মরণের পর তারা কিছুক্রণ জানতেই পারে না বে. তাদের দেহ গেছে। কিছুদিনের মতো তাদের আত্মা সূক্ষ্ম ভৌতিক জ্ব্যতের বিভিন্ন স্তরে বিচরণ করে। তারপর কর্মের গ্রেণাগ্রণ অনুযায়ী আবার জন্মের স্পূহা তাদের মধ্যে জাগে এবং তদন, ৰায়ী বিদেহী আত্মা চেন্টা করে। ভাগ্যবানদের ইচ্ছা সফল হয়, তারা অনুকলে পরিবেশে ও দেহে জন্মগ্রহণ করে, আর হতভাগোরা কণ্ট ভোগ করে। তবে কার্যুরই জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা नारे। जनस्वकान थात नत्रक-यन्त्रभा 'स्नाभ कत्रात धरे थात्रभा जल्हानी उ ্রনির্বোধেরাই করে। কাজেই আমরা সকলেই একদিন-না-একদিন মহাম্রান্তর সন্ধান পাব, আর শুখ্র মুক্তিই বা কেন, পরম পবিত্র ভগবানের মতো পরিপূর্ণতা লাভ করব।

আমরা ( ভারতবাসীরা ) বিশ্বাস করি যে, আমাদের প্রত্যেকের বাসনা

চরিতাথের জন্য এক একটি লোক (স্তর) আছে। ষেমন গায়কের লোক, শিলপীর লোক, কমাঁর লোক প্রভৃতি। স্বর্গ ও নরকের কথা আমি উল্লেখ করেছি বটে, কিন্তু তাই বলে আমার বন্ধব্য এই নয় যে, এ দুইটি মানুষের আছার একমাত্র লক্ষ্য বা গন্তব্য স্থান। স্বর্গ ও নরক আসলে মানুষের চিন্তারই পরিণতি বা ফলস্বরূপ। মনে কর্ন—কোন লোক সারা জীবন ধরেই ক্পেণ। এখন মৃত্যুর পর তার গতি কি হবে? অথের ওপর একান্ত আকর্ষণের জন্য পার্থিব টাকার্কাভর আসন্তিই তার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠবে, কিন্তু টাকার্কাভর বাসন। সেখানে চরিতার্থ হবে না, কেননা পরলোকে স্ক্রেয় চিন্তার স্থান, স্থলেটাকার্ডির বাসনার চরিতার্থ না হলে সেই ক্পণের প্রতান্থা অশেষ ফরণা ভোগ করে।

ভারতবর্ষের ধারণা হল বর্তমান পাথিব জীবন অতীত জীবনের ফল-ম্বর্পে। অনস্ত যাওয়া-আসা বা জন্মমৃত্যুর ধারায় আমরা বিশ্বাস করি এবং এই জন্মমৃত্যুর বা গতায়াত-রূপ ক্রমবিকাশের ভেতর দিয়ে পরিশেষে 'পরমম্ভি লাভ করি ।''

> —নিউ ইয়ক' হেরাল্ড রবিবার, অক্টোবর ১৪. ১৯০৭